

# সাধু নাগ্ৰহাশৰ



নী কর্তৃক প্রণীত।



[ মুলা ৮০ আনা মাত।

কলিকাতা,

নং মুখাৰ্জ্জি লেন,

"উৰোধন" কাৰ্য্যালয় হইতে
ব্ৰহ্মাচাঞ্জি গণেনদ্ৰনাথ
কৰ্ত্ত্বক প্ৰক<sub>িষত</sub> ১

শ্রীে প্রিন্টার—স্থর্নে<sup>স্</sup>, ৭১/১ বং মি**র্জা**পুর **রা**দোর,

# উৎদর্গ পত্র

মহাসমন্বয়াচার্য্য শ্রীশ্রারামকৃষ্ণদেরের লীলা-সহচর শ্রামৎ প্রেমানন্দ স্বামিজীর করকমলে "নাগ-মহাশয়ের জীবনী" সাদরে সমর্পণ করিলাম। ইতি—

> বিনয়াবনত— শ্রীশরচ্চন্দ্র দেবশর্মা।

#### নিবেদন

যাহার দেবচরিত্র আমার ধর্মজীবনের প্রথম প্রথমন্ত, যাহার অম্ভত দীনতা সর্বংসহা ধরিত্রী দেবীকেও পরাজিত করিয়াছিল, যিনি গৃহী হইয়াও সর্বত্যাগী সন্যাসীদিগের শ্রদ্ধা এবং ভক্তির পাত্র বলিয়া সর্বাপা পরিগণিত হইতেন এবং গাঁহার ত্যাগ, তিতিক্ষা, তপস্থা ও তীব্ৰ তেম্বস্থিতা যথাৰ্থই অলোকসামান্ত ছিল, সেই শ্রীরামক্ষণতপ্রাণ নাগমহাশয়ের জীবনের কয়েকটী ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার বাসনা বছকাল হইতে বলবতী থাকিলেও নানা কারণে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। পরে মাননীয় নাট্যকার শ্রীযুক্ত গিরিশচক্ত বোষ মহাশয় ঐ বিষয়ে আমাকে উৎসাহিত করায় এবং তিনি ও শ্রদাম্পদ স্বামী সারদানন গ্রন্থানি আতোপান্ত দেথিয়া দেওয়ায় আপনাকে একান্ত অন্ধিকারী জানিয়াও আমি ঐ মহাত্মার জীবন-চরিত্র এইরূপ আংশিকভাবে লিপিবদ্ধ করিতে সাহসী হইয়াছি। পরিশেষে এই গ্রন্থ পাঠে কাহারও কিছুমাত্র আধ্যাত্মিক উপকার হইলে এবং নাগমহাশয়ের পুণা চরিত্রের পূর্ণপ্রভাব যথাযথ অঙ্কিত করিতে যোগাতর কোন বাজিকে ইহা ভবিষ্যতে কিঞ্চিনাত্র পথ-প্রদর্শন বা উৎসাহিত করিলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

কলিকাতা, ১লা বৈশাথ। ) অলমিতি সন ১৩১৯ সাল। বিশ্বতা এছকারস্ত । যোহহংভাব-বিবৰ্জ্জিত-স্তুপশশি-জেনৎস্নাভিক্ষাসিতঃ ভোগাসক্তি-নিরাকৃতে। গুরু-কৃপা-মন্ত্রেণ সংপ্রাণিতঃ দৈন্যামানিত্ব-কেতন গুরুপদে ভূঙ্গায়মানো মুদা বন্দেহহং শিরসা সদা তমমরং নাগাথামুদ্ধারকম্॥

# **সূচীপত্র** প্রথম সধ্যায়

| বিষয়                   |                 |     | পৃষ্ঠা     |
|-------------------------|-----------------|-----|------------|
| জন্ম ও বাল্য-জীবন       | •••             | ••• | ,          |
|                         | দিতীয় সধাায়   |     |            |
| কলিকাতায় আগমন          | •••             |     | 28         |
|                         | তৃতীয় অধাায়   |     |            |
| দ্বিতীয়বার বিবাহ ও ডা  | ক্তারী ব্যবসায় | ••• | ર¢         |
|                         | চতুর্থ অধ্যায়  |     |            |
| শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন      | •••             | ••• | 8 9        |
|                         | পঞ্চম অধায়     |     |            |
| দেশে অবস্থান            | •••             | ••• | ৬৯         |
|                         | मर्छ जनार       |     |            |
| গৃহস্থাশ্রম ও গুরুস্থান | •••             | ••• | <b>৮</b> 9 |
|                         | সপ্তম অধায়     |     |            |
| ভক্তসঙ্গে               |                 |     | ১২৩        |
|                         | অষ্ট্ৰম অধ্যায় |     |            |
| মহাসমাধি                |                 |     | > (8       |
| পরিশিষ্ট                |                 | ••• | >1>        |

শ্রীনামকৃষ্ণাত্যস্তবমালা দ্বীশরচনদ্র চক্রবর্ত্তী বি-এ, প্রণীত ; ২৪টী সংস্কৃতস্তোত্ত ও ৫টী বাঙ্গালা সঙ্গীতের অপূর্ব্ব মালিকা। মূল্য ।• স্থানা মাত্র।



## সাধু নাগমহাশ্র

### প্রথম অধ্যায়

#### জন্ম ও বাল্য-জীবন

যাঁহার জীবনর ভ্রাপ্ত লিখিতে আমি প্রবৃত্ত হইতেছি, পূজাপাদ স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার সম্বন্ধে বলিতেন—"পৃথিবীর বহুস্থান ভ্রমণ করিলাম, নাগমহাশয়ের ক্যায় মহাপুরুষ কোথাও দেখিলাম না।"

পূর্ব্বদেশ নারায়ণগঞ্জ বন্দরের আধক্রোশ পশ্চিমে দেওভোগ নামে একটী ক্ষ্ড পল্লী আছে; তথায় ১২৫০ সালের ৬ই ভাদ্র\* তারিথে নাগমহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। সে দিন শুক্লা প্রতিপদ তিথি, চক্র সিংহতবনে। নাগমহাশয়ের সম্পূর্ণ নাম হর্গাচরণ নাগ; কিন্তু এই গ্রন্থে আমরা তাঁহাকে "নাগমহাশয়" বলিয়াই উল্লেখ করিব;—কেননা, অনেকের কাছে তিনি এই নামেই স্থপরিচিত। নাগমহাশয়ের পিতার নাম দীনদয়াল, মাতার নাম ত্রিপ্রাস্থলরী। দীনদয়ালের পিতা প্রাণকৃষ্ণ; মাতা কল্মিণী। ইহাদের আদি-নিবাস তিলারদি; দেওভোগ গ্রামে হই তিন প্রথের বাস। দীনদয়াল ব্যতীত প্রাণকৃষ্ণের হইয়া আমরণ পিতৃগুহে বাস করিতেন। কনিষ্ঠা ভারতী-

<sup>\*</sup> इै:बाजी २৮८७ औष्ट्रीक, २२८म व्यागष्टे ।

সম্বন্ধে, বিশেষ কিছু সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই; শুনা যায় তিনি পিত্রালয়ে বড় একটা আসিতেন না এবং জ্যাষ্ঠা ভগবতার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

নাগমহাশ্যের জন্মের চারি বৎসর পরে তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী সারদামণি জন্মগ্রহণ করেন। সারদার জন্মের গুই বৎসর পরে দীনদ্যালের আর একটা কলা হয়, কিন্তু সেটা চারি মাস বই জীবিত থাকে না। ইহার ছই বংসর পরে ত্রিপুরাস্থ শরী আর একটা পুত্র প্রস্ব করেন। প্রদবগৃহ হইতে বাহির হইয়াই স্থতিকা রোগে তাঁহার মৃত্যু হইল। প্রস্তির এক মাস পরে শিশুটাও তাঁহার অনুগমন করিল।

ননদিনী ভগবতীর ক্রোড়ে পুত্র কস্তা গুইটীকে সমর্পণ করিয়।
মাতা লোকাস্তরিত হুইণেন। নাগমহাশ্যের বয়স তথন আট
বংসর, সারদার চার। পিতা আর বিবাহ করিলেন না। ভগবতী
বালবিধবা, অতি যথে প্রাতার পুত্র ক্যার লালন পালন করিতে
শাগিলেন, বিশেষতঃ নাগমহাশ্যকে। ভগবতীর স্নেহ ও পালন
স্থারণ করিয়া নাগমহাশ্য বলিতেন, "এই পিসীমাই আমার জ্বনজ্বনার মা ছিলেন।"

দীনদয়াল দেবদিজ-ভক্তিপরায়ণ নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন।
তিনি কলিকাতায় কুমারট্লীতে শ্রীযুক্ত রাজকুমার ও শ্রীযুক্ত
হরিচরণ পাল চৌধুরী মহাশয়দিগের গদিতে সামাত্য চাকরী
করিতেন। বাসাবাটীরূপে কুমারট্লীতে দীনদয়ালের একথানি
থোলার ঘর ছিল।

দীনদয়ালের সহিত পাল বাবুরা প্রভূ-ভূত্যের স্থায় ব্যবহার করিতেন না, তাঁহাকে পরিবারভূক্ত পরিজনের মধ্যে গণ্য করিতেন।

ধর্ম ভীক্ষ, সত্যনিষ্ঠ, নিলে ভি দীনদয়ালের উপর পাল বাবুদের প্রভৃত বিশ্বাস ছিল। দীনদয়ালের নিকট কথন তাঁহারা নিকাশ তলব করেন নাই। একবার কয়েক হাজার টাকা হিসাবে গরমিল হয়। দীনদয়াল চুরি করেন নাই, তাঁহাদের ধারণা;—সমস্ত টাকা বাজে থরচ হিসাবে লিখিয়া লইতে আদেশ দিলেন। ঘটনার প্রায় এক বংসর পরে সেই টাকা ধরা পড়ে। তাহাতে বাবুদিগের ধারণা দৃঢ়তর হইল এবং দীনদয়ালের উপর বিশ্বাস বাড়িল। সেই অবধি দীনদয়াল বাহাতে দশ টাকা উপার্জন করিতে পারেন, সেসম্বন্ধে পালবাবুরা বিশেব দৃষ্টি বাথিতেন। এই ক্ষুক্ত কর্মাচারীর নির্লোভতার একটী দৃষ্টাগু দিতেছি।

পালবাবুদের মূপ চালানির কাজ ছিল; নৌকাযোগে মধ্যে মধ্যে নারায়ণগঞ্জে মুপ পাঠাইতে হইত। তথন জাহাড়াদির চলাচল তেমন হয় নাই এবং স্থল্লরবনের ভিতর দিয়া গতিবিধি করিতে হইত বিলয়া নৌকাপথে বিলক্ষণ দস্যাভয় ছিল; সে জল্প প্রতি চালানের সঙ্গে একজন সাহসী ও বিশ্বস্ত কর্মচারীকে নাইতে হইত। একবার দীনদয়াল চালান লইয়া যাইতেছিলেন। নৌকা স্থল্লরবনে প্রবেশ করিলে নিরাপদ স্থান পাইবার পূর্কেই সন্ধ্যা হইল। আর অগ্রসর হওয়া দীনদয়াল যুক্তিয়ুক্ত মনে করিলেন না। অদ্রে একথানি প্রকাণ্ড ভাঙ্গা বাড়ী এবং তরিকটে ছইথানি রুষকের ঘর দেখিতে পাইয়া তিনি সেইখানেই নৌকা বাধিতে বলিলেন। রাত্রে আহারাদি করিয়া দাঁড়ি-মাঝিরা যুমাইতে লাগিল। দীনদয়াল একা একগাছি লাঠি পাশে রাথিয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বিদয়া তামাক থাইতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি জাগিয়া বিদয়া তামাক থাইতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি কাগিয়া বিদয়া তামাক থাইতে লাগিলেন। ক্রমে

নৌকা হইতে নামিয়া ভাঙ্গা বাড়ীর একপাশে শৌচে বসিলেন। তাঁহার স্বভাব একটু চঞ্চল ছিল, বসিয়া বসিয়া অঙ্গুলি দারা সন্নিকটস্থ মৃত্তিকা খুঁ ডিতে লাগিলেন। একট খুঁ ডিতেই দীনদয়ালের মনে হইল, টাকার মত হাতে কি ঠেকিতেছে। উৎস্থক হইয়া আর একট মাটি সরাইলেন, দেখিলেন এক ঘড়া মোহর। দীনদয়াল তুই চারিটী মোহর তুলিয়া পরীকা করিয়া দেখিলেন, সব প্রাচীন কালের। তিনি সেগুলি পুনরায় মাটি চাপা দিয়া তাডাতাডি উঠিয়া নৌকায় আসিলেন এবং মাঝিদের বলিলেন. "ওরে এখানে ৰ্ড ভয়ের আভাস পেয়েছি, এখনি নৌকা ছেডে দে।" মাঝিদের শোচাদির জ্বন্ত একট অবসর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। সেখান হইতে চুই তিন ক্রোশ সরিয়া গিয়া নৌকা বাঁধিতে বলিলেন। शीनप्रशांन विनेत्रांकित्न- "खर्थधान প्रथम ठीवात त्मां व्हेत्रांकिन. किञ्ज ज्थनरे मान हरेन-यि हेश कोन विश्वापत वर्थ रहा. जात ব্রহ্মস্বহরণ পাপে অনস্তকাল নরকে বাস করিতে হইবে।" পাছে প্রোপিত অর্থ তাঁহাকে পুন:প্রলোভিত করে সে জ্বন্ত তিনি সে স্থান ত্যাগ করিয়া পলাইয়া আসেন।

নাগমহাশয়ের বাল্য-জীবনের ঘটনা বেশী কিছু সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। শৈশবকাল হইতেই তিনি অতিশয় মিষ্টভাষী, সুশীল ও বিনীত ছিলেন। সে সময় তাঁহার গঠন-সৌন্দর্য্য অতীব মনোহর এবং আকারও বেশ হাইপুই ছিল। মাথায় লম্বা লম্বা চুল থাকায় তাঁহাকে অতি স্থন্দর দেথাইত। দরিদ্রের ঘরে জন্ম, তুগাছি রূপার বালা ভিন্ন অন্ত কোন আভরণ কথন তাঁহার অঙ্গে শোভা পায় নাই। কিন্তু সেই লম্বিত কেশ, স্বভাব-স্থন্দর শিশু যথন নাচিয়া নাচিয়া থেলা করিত, তথন তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইত না, এমন কেহ ছিল না। প্রতিবাসিনী প্রোচাগণ সেই প্রিয়দর্শন বালককে দেখিলেই ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া আদর করিতেন। কিন্তু আদর করিয়া কিছু থাইতে দিলে বালক কদাচ তাহা গ্রহণ করিত না।

শাস্ত-স্বভাব বালক সন্ধারে সময় একা বসিয়া তারকাথচিত আকাশ পানে চাহিয়া থাকিত। কথন পিসীমাকে আকার করিয়া বলিত, "চল মা আমরা ঐ দেশে চলে যাই, এথানে থাক্তে আর ভাল লাগে না।" চক্রোদয় হইলে, বালক পরমানন্দে করতালি দিয়া নাচিয়া বেড়াইত। বাতাসে বৃক্ষ ছলিলে বালক ভাবিত, তাহারা ডাকিতেছে; বলিত—"মা আমি ওদের সঙ্গে থেলা কর্ব";—বলিয়া দোছ্লামান তরুদলের মত আঁকিয়া বাকিয়া অপূর্ব ভঙ্গীতে নৃত্য করিত। সে মনোরম নৃত্য দেখিয়া পিসীমা আননন্দে আত্মহারা হইয়া বালকের মনোহর মূথে বার বার চুম্বন করিতেন।

পুরাণের গল্প বলিতে পিসীমা বড় নিপুণা ছিলেন, দ্ধপকথার ছলে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি উপাখ্যান বলিয়া বালককে ঘুম পাড়াইতেন। যে দিন সংসারের কার্য্যে নিতান্ত অবসর হইয়া পড়িতেন, সে দিন আর পিসীমা'র গল্প বলা হইত না; কিন্তু বালক কিছুতেই ঘুমায় না, অশান্ত হইয়া মহা আদার করে। অন্ততঃ একটা ছোটখাট গল্প না বলিলে পিসীমা'র নিছতি নাই। পিসীমা যে সকল গল্প বলিতেন, কোন কোন দিন বালক সে সকল অবিকল স্থপ্নে দেখিত। স্থপ্নে দেব-দেবীর মূর্ত্তি দেখিয়া কথন কথন ভরে জাগিয়া উঠিত; পার্শ্বে পিসীমাতা দিনের প্রমের পর অকাতরে পড়িয়া ঘুমাইতেছেন, বালক মহা ভীত হইলেও

তাঁহাকে জাগাইত না, স্থির হইয়া তাঁহার পাশে বসিয়া থাকিত। রাত্রি প্রভাত হইলে নাগমহাশয় পিসীমাকে স্বপ্নকাহিনী শুনাইতেন, শুনিতে শুনিতে পিসীমা বিশ্বয়ে অভিতৃত হইতেন।

ছেলেবেলায় খেলাধ্লায় নাগমহাশয়ের তেমন মন ছিল না;
কিন্তু সঙ্গীদের আগ্রহে তাঁহাকে কথন কথন খেলিতে হইত।
ক্রীড়ার সময় যদি কেহ মিথ্যা কথা কহিত, তিনি তাহার সহিত
আলাপ বন্ধ করিতেন, এবং যতক্ষণ না সে অমুতপ্ত হইয়া
প্রতিজ্ঞা করিত—আর কথনো মিথ্যাকথা বলিবে না, ততক্ষণ তাহার
সহিত সৌহত্ত করিতেন না। বাল্যকালেও নাগমহাশয় কথন
কাহার সহিত কলহ করেন নাই। যদি কথন বালকে বালকে
বিবাদ হইত, তিনি মধ্যস্থ যইয়া এমন স্থলরভাবে তাহা মিটাইয়া
দিতেন যে, প্রতিহুল্বী পক্ষম্বয় পরম সম্ভন্ত হইয়া তাঁহার নায়কতা
স্বীকার করিত। ক্রীড়া বা পরিচাসচ্ছলেও নাগমহাশয় কথনও
মিথ্যাকথা বলিতেন না। সতি শিশুকাল হইতে তাঁহার অমিয়চরিত্রে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সমভাবে মুগ্র হইতেন। দেওভোগে
এখনও এমন লোক জীবিত আছেন, বাঁহারা একবাক্যে বলেন—
দীনদ্যালের পুত্রের স্থায় স্থলীল, সরল, সচ্চরিত্র ও বিনীত-স্বভাব
বালক তাঁহারা আর দেখেন নাই।

মাতার মৃত্যুর পর, পিসীমার আদর-যত্নে আরও কয় বংসর কাটিয়া গেল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বালকের জ্ঞান-পিপাসাও বাড়িতে লাগিল। এখনকার মত তখন বিভালয়ের এত ছড়াছড়ি ছিল না। নারায়ণগঞ্জে একটী মাত্র বাঙ্গালা স্কুল ছিল। নাগমহাশয় সেইখানে পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু এখানে তৃতীয় শ্রেণী অবধি পড়িয়া আর তাঁহার পড়া হইল না। কেন না, তৃতীয় শ্রেণী এই স্কুলের

সর্বোচ্চ শ্রেণী ছিল। সেই অবধি পড়িয়া পড়া ছাড়িতে হইল— নাগমহাশয় অতিশয় কুণ্ণ হুইলেন। পুঞার সময় দীনদয়াল দেশে আসিলে, তিনি পড়িবার জন্ম কলিকাতায় যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু দীনদয়াল সম্মত হইলেন না। বলিলেন, "সামান্ত আয়ে কলিকাতায় পড়ার বায় বহন করা আমার পক্ষে একাঁন্ত নাগমহাশয়ের নিদারুণ মর্ম্মপীড়া হইল: কলিকাতায় পডিবার আশায় জ্বলাঞ্জলি দিয়া তিনি দেশে স্থূলের সন্ধান করিতে वांशित्वन। ं अनित्वन छोकांग्र व्यत्नकश्चिव विद्यांनग्र व्याह्य। নারায়ণগঞ্জ হইতে ঢাকা পাঁচ ক্রোশ দুর। সেথানে পড়িতে গেলে নিত্য দশ ক্রোশ পুথ্ হাঁটিতে হইবে। পিসীমা এ প্রস্তাবের প্রতিকৃল হইলেন, বালকসঙ্গীরা অনেক বারণ করিল; নাগমহাশয় কাহারও কথা মানিলেন না। কাহাকেও কিছু না বলিয়া, কোঁচার থোঁটে চারটী মৃড়কী বাঁধিয়া লইয়া পরদিন সকালে ঢাকা যাত্রা করিলেন। বিষ্যালয়ের অনুসন্ধানে সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। একটা বাঙ্গালা স্থল মনোমত করিয়া বাটী ফিরিলেন। বাটী আসিতে সন্ধ্যা অতীত হুইল। পিনীমা তথন পাডায় পাডায় তাঁহাকে অৱেষণ করিয়া বেডাইতেছেন। নাগমহাশয়কে প্রত্যাগত দেখিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। অগ্রে বত্ন করিয়া আহার করাইলেন, তারপর সমস্ত দিন অদর্শনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নাগমহাশয় সকল কথা বলিয়া বলিলেন, "কাল হইতেই পড়িতে যাইব ঠিক করিয়াছি, সকালে ৮টার মধ্যে গুটীর বিধিয়া দিতে হইবে।" বালকের আগ্রহ দেখিয়া পিসীমা বলিলেন, "তা রামজী তোর মঙ্গল কর্বেন, পথে তোর কোন বাধা-বিদ্ব হবে না।"

পরদিন স্কুলে ভর্ত্তি হইবার মত কিছু সম্বল লইয়া আহারাদি

করিয়া ৮টার সময় নাগমহাশয় ঢাকা গেলেন এবং নরম্যাল স্ক্লে ভর্তি হইলেন। এই বিয়ালয়ে তিনি পনের মাস পড়িয়াছিলেন। এই পনের মাসের মধ্যে তাঁহার কেবল ছই দিন মাত্র স্কুল কামাই হইয়াছিল। রৌজ, রৃষ্টি, হিম সমভাবে মাথার উপর দিয়া গিয়াছে, একদিনের জন্ত ও তাঁহার অটল অধ্যবসায় দমিত হয় নাই। কিন্তু উৎকট পরিশ্রমে তাহার শরীর দিন দিন ক্ষাণ হইতে লাগিল। তিনি বলিতেন, "ঢাকায় পড়িতে যাইতে আমার তিলমাত্র কষ্ট অমুত্র হইত না। সোজায়্মজি বনের ভিতর দিয়া চলিয়া শাইতাম। ফিরিবার সময় যদি কোন দিন ক্ষ্ণার উদ্রেক হইত, এক পয়সার মুডকী কিনিয়া থাইতে থাইতে বাড়ী চলিয়া আসিতাম।"

একদিন বাড়ী আসিবার সময় তিনি পথে একটা প্রেতাত্মা দেখিতে পান। এ সহকে তিনি বলিয়াছিলেন, "ভূতপ্রেত প্রভৃতি অপদেবতা কিছুই মিথাা নহে। কারণ, ঠাকুর বল্তেন—ও সব সত্য। ঢাকায় যথন হেঁটে পড়তে যেতাম, তথন এক দিন বাড়ী ফের্বার সময় বড় রাস্তার পোলের ধারে একটা ভূত দেখেছিলাম। নিকটবত্তী একটা প্রকাণ্ড অথথ রক্ষ আশ্রয় ক'রে ভূতটা পশ্চিম মুথো হয়ে দাড়িয়েছিল। আমি আন্মনে আস্ছি, আর হটাং ঐটে নজরে প'ড়ে গেল; দেখে বসে পড়লাম। কিন্তু বহুক্কণ চেয়ে চেয়েও যথন দেখি ঐ ভূতটা সরে গেল না, তথন মনে হল—ও কি ছাই ভূত ভন্ম! আমি ত ওর কোন অনিষ্ট করিন, ও কেন আমার অনিষ্ট কর্বব ? এই ভেবে জোর ক'রে দাড়ালাম, সহেস ক'রে অগ্রসর হ'তে লাগ্লাম। ঐ গাছের নীচ দিয়ে এলাম, কিন্তু আমায় কিছুই বল্লে না। ঐ গাছে পেরিয়ে গেছি, এমন সময় আমি পিছনে ভয়ানক অটুহাসির আওয়াক্ষ

কাণে পেতে লাগ্লাম। কিন্তু আমি আর ফিরে চেয়ে দেখ্লাম না। ঢাকা যাওয়া-আসার সময় আরও হই তিন দিন তার দর্শন পেয়েছি। কিন্তু আমায় কোন দিনও কিছু বলে নি। শেষে দেথে দেথে মানুখের মত বোধ হ'ত।"

নাগমহাশয়ের উপর এই স্কুলের এক শিক্ষকের পুত্রনির্বিশেষ স্থেছ ছিল। তাঁহাকে নিতা পদবলে যাইতে দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "বাবা, আর অমন কষ্ট ক'রে পড়তে এস না। না হয় আমার ওথানে থাক্বে, যে ক'রে হ'ক তোমার থরচ চালাব।" নাগমহাশয় উত্তর দিলেন, "আমার কোন কষ্টই হয় না।" পড়া-শুনায় তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া উক্ত শিক্ষক বলিতেন, "না জানি কালে এ বালক কি হইয়া দাড়াইবে।" শিক্ষক জীবিত থাকিলে দেখিতেন, তাঁহার ভবিয়দবাণী অক্ষরে অক্ষরে স্ফল হইয়াছিল।

ঢাকা নর্ম্যাল্ স্থলে নাগমহাশয় অত্যল্প কাল মাত্র পড়িয়াছিলেন। কিন্তু এই অল্পনিই বাঙ্গালা ভাষা অতি স্থলররূপে তাঁহার
আয়ত্ত হয়। তাঁহার হস্তাক্ষর যেমন মুক্তাপংক্তির স্থায়, রচনাও
তেমনি সরল, সারবান্ ও হলয়গ্রাহী ছিল। সেকালের তুলনায় সেরূপ
স্থলর রচনা অতি বিরল। তাঁহার এই সময়ের সকল প্রবন্ধই ধর্ম ও
চরিত্রগঠন উদ্দেশ্যে রচিত। ভবিয়তে যথন নাগমহাশয় কলিকাতায়
ডাক্তারি পড়িতে আসেন, সেই সময় এই রচনাগুলি "বালকদিগের
প্রতি উপদেশ" নাম দিয়া প্রকাকারে তিনি ছাপাইয়াছিলেন।
এই প্রকপ্রণয়ন বা মুদ্রাঙ্গণ সম্বন্ধে তিনি কথন কাহাকেও কোন
কথা বলেন নাই। এমন কি, তাঁহার চিরস্থহদ্ স্থরেশচক্র দত্তও
প্রক মৃদ্রিত হইবার পূর্ব্বে কিছু জানিতে পারেন নাই। বই ছাপা
কইলে নাগমহাশয় তাঁহাকে একথণ্ড উপহার দিয়াছিলেন। তার

পর সমস্ত পুস্তকগুলি দেশস্থ বালকদিগকে বিতরণ করিয়াছিলেন। দেওভোগে এই পুস্তকের গু'এক খণ্ড এগন্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

নাগমহাশ্যের প্রম ভক্ত শ্রীযুক্ত হরপ্রসন্ন মজুমদার মহাশ্যের গৃহিণী নাগমহাশ্যের মূথে তাঁহার বাল্য-জীবন সম্বদ্ধে কোন কোন কথা শুনিয়াছিলেন। তাহার কিয়দংশ লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি লেথককে যে পত্র লিথিয়াছিলেন, নিমে তাহা উদ্ধৃত করা গেল—

"বাবার ( নাগমহাশয়ের ) বাল্য-জীবন কিংবা কোন জীবনের ঘটনা আমি অবগত নহি বা কোনরূপে লিপিবদ্ধ করি নাই। তবে আমার সহিত সাক্ষাং হওয়ার পর, তিনি উপদেশচ্ছলে আমাকে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাঁহার স্মরণার্থ কিছুকিছু ঘটনা আমি একথানা বহিতে লিপিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে তাঁহার জীবনের বিশেষ কোন ঘটনা পাইবার বা জানিবার কোন আশা নাই। তবে ছই-একটা ঘটনা, যাহা তিনি নিজমুথে আমাকে বলিয়াছিলেন তাহাইতোমার অন্ধরাধে লিখিতেছি। বোধ হয় তাহা তুমিও জান। কিন্তু তোমার অন্ধরাধ এড়াইতে আমার সাধ্য নাই; কারণ, আমি জানি তুমি তাঁহার আদরের সন্তান ছিলে। ধর্ম সম্বন্ধে আমার সহায়তায় যদি কাহারও কোন উপকার হয়, আমি একাগ্রহদয়ে অক্টিতিচিত্তে তাহা করিতে স্বীকৃত আছি। ইহাতে যদি আমার সাথের হানি অথবা বিষয় সম্পর্ক ত্যাগেও তোমাদের কিছুমাত্র সহায়তা হয়, তবে আপনাকে ধন্ত মনে করিব।

"সত্য কথা সম্বন্ধে তিনি নিজ মুথেই একদা বলিয়াছিলেন যে, কোন সময়ে থেলার সময় তাঁহার সমবয়স্ক স্থাগণ তাহাদের অপর পক্ষকে জব্দ করিবার জ্বন্য একটী মিগা কথা বলিতে নাবাকে বার বার অন্থরোধ করে। বাবা তাহা বলিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাহাদের পক্ষের হার হয়; তাহাতে তাঁহার বাল্যবন্ধুগণ রাগত হইয়া বাবাকে ধানক্ষেতের উপর টানিয়া টানিয়া তাঁহার কোমলাপ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেয়। বাবার সে বন্ধুণা স্মরণ করিয়া আমার এখনও অক্রপাত হয়। এইরূপ অকারণ শাস্তি দিয়া বাবার স্থাগণ আরও বলে—তোমার সত্য কথায় বদি আমাদের আবার এরূপ হার হয়, তবে এর চেয়ে অধিক শাস্তি দিব। বাবা রক্তাক্তশরীরে গৃহে প্রত্যাগত হইলে, তাঁহার বাবা ও পিসীমাতা এ বিষয়ে কতমতে জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু ইহা লইয়া পাড়ায় একটা গোলবোগ হইবে মনে করিয়া বাবা ঘুণাক্ষরেও এ বিষয়ে কিছু প্রকাশ করেন নাই।

"১৩।১৪ বৎসর বয়সে তিনি নাকি ঢাকা মেডিকে**ল কলেজে** ভর্ত্তি হন।

"সকাল সকাল তাঁহার পিসীমাতা বাবাকে মালুভাতে ভাত রাঁধিয়া দিতেন, তিনি তাহাই থাইয়া পায়ে হাঁটিয়া ঢাকায় পড়িতে যাইতেন। আবার পায়ে হাঁটিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিতেন। একদিন ঢাকা হইতে ফতুল্লা গ্রাম পর্যান্ত চলিয়া আসিয়াছেন; ভয়ানক ঝড়-

<sup>\*</sup> কিন্তু শ্রন্ধের স্থারেশচন্দ্র দন্ত মহাশয় বলেন—"একথা সত্য নহে।
নাগমহাশয় কালকাতায় আদিয়া Campbell Medical Schoolএ ভর্ত্তি
হইয় দেড় বৎদর অধায়ন করেন। পরে হোমিওপাাথি শিক্ষা করেন। ঢাকা
নর্ম্মাল স্কুলে পড়িতে বাইতেন মাত্র। কলিকাতায় যথন আমার মহিত তাঁহার
পরিচয় হয়, জ্বন দেখিয়াছিলাম তিনি Hiley's Grammar পড়িতে পারিতেন।
আনেকস্থল কঠন্ত ছিল। কিন্তু সকল কথা ভালরূপ উচ্চারণ করিতে পারিতেন
না। আমি তাঁহাকে বলিতাম, 'তোমাদের বাঙ্গালা-দেশে পণ্ডিত জন্মায় বটে,
কিন্তু এ দেশের লোকের মত ইংরাজী বল্তে-কইতে পারে না।' তিনি
আমার কাছেও একটু একটু ইংরাজী পড়িতেন।

বৃষ্টি ও অন্ধকারে, দেশে যেন প্রলয়ের স্থচনা হইয়াছে; ফতুলার দোকান-পদার সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে--এ সময় কাহাকেও ডাকিলে কলাচ লোর খুলিয়া দিবে না; বিশেষতঃ নিজের স্থবিধার জন্ম অন্তকে বিব্ৰহ্ম করা ছোটকাল হইতেই বাবার অভাাস ছিল না। স্থাভরাং ঝড-বৃষ্টি মাথায় করিয়াই বাবা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তথন বৈশাথ মাস। ভয়ানক মেঘগর্জন ও প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে বাবার মনে মহা আতক উপস্থিত হইল; ঘন ঘন বিত্যুতের উন্মেদণে তিনি রাস্তা দেখিয়া চলিতে লাগিলেন। নারায়ণগঞ্জের অনতিদূরে অবস্থিত শ্রীশ্রীলন্ধীনারায়ণজীউর মন্দিরের পাশ দিয়া বাবার বাড়ীতে যাইতে রাস্তার ধারে যে একটা পুকুর মাছে, চলিতে চলিতে বাবা হঠাৎ পা পিছ লাইয়া ঐ পুকুরে পড়িয়া যান। শত চেষ্টাতেও আর উঠিতে পারেন না, তর্বাঘাস ধরিবার চেষ্টা করেন, তাহাও ছিঁডিয়া যায়; তথাপি বাবা সাহসে ভর করিয়া উঠিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তথন তাঁহার কেবল পিসীমা'র মুথ শ্বরণ হইতে লাগিল। না জানি তিনি বাবার জন্ম ভাবিয়া কতই আকুণ হইতেছেন, এই চিস্তা করিল রামনাম করিতে করিতে বহু আয়াদে বাবা পুকুর হইতে উঠিয়া পডেন ৷ তারপর কিছুই হয় নাই ; এইব্লপ ভাবে ধীরে ধীরে ৰাড়ীতে উপস্থিত হন। বাবার পিসীমাতা তথন চিন্তিতা হইয়া বাতি লইয়া কেবল ঘর-বাহির করিতেছিলেন এবং তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছিলেন। বাবা বাডীতে উপস্থিত হইয়া কিন্তু ঘটনার विनुविप्तर्गं अ शिप्तीमारक वरलन नाहै। এই माज विद्याहिलन, 'আছ পথে খুব ভিজেছি, আর তেমন কোন কট হয় নি'।"

নাগমহাশয় ক্রমে কিশোর বয়সে পদার্পণ করিলেন। মাতৃ-হীন বালকের সংসার-বন্ধন দৃঢ় করিবার জ্বন্ত পিসীমা তাঁহার বিবাহের উল্যোগ করিতে লাগিলেন। ঘটক দারা পাত্রী অন্নেমণ করাইয়া কলিকাতায় দানদয়ালকে সংবাদ দিলেন। বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাইজ্বদিয়া গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত জগরাথ দাসের একাদশ ব্যীয়া কন্তা শ্রীমতী প্রসরকুমারীর সহিত নাগমহাশয়ের বিবাহ হইল। প্রসরকুমারীর তিন সংহাদর,—মহেশ, হরেক্র ও ভগবানচক্র। জগরাথ বেশ অবস্থাপর লোক ছিলেন।

নাগমহাশরের ও তাঁহার ভগিনী দারদার এক রাত্রে বিবাহ হয়। গোগুনি লগ্নে ভ্রাতার এবং শেষরাত্রে ভগিনীর বিবাহ হইল। বিবাহের পাঁচ মাদ পরে নাগমহাশয় কলিকাতায় আদিলেন।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

#### কলিকাভায় আগমন

কলিকাতায় আসিয়া পিতার বাসায় থাকিয়া নাগমহাশয়
ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্থলে ডাব্রুণারী পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিম্ব
তাঁহার অধ্যয়নস্পৃহা যেমন বলবতী ছিল, তেমন ফলবতী হইতে পারে
নাই। এথানেও তাঁহার দেড় বংসরের অধিক পড়া হইল না। কি
কারণে যে তিনি ক্যাম্বেল স্থল পরিত্যাগ করেন, তাহা তাঁহার
ক্রীবনের অনেক ঘটনার মত অন্ধকারাচ্ছর।

ক্যাম্বেল স্থল ছাড়িয়া নাগমহাশয় বিথ্যাত ডাব্জার বিহারীলাল ভাতৃড়ীর নিকট হোমিওপ্যাথি পড়িতে আরম্ভ করেন। ডাব্জার ভাতৃড়ী নাগমহাশয়ের অমিয় চরিত্রে দিন দিন অধিকতর আরুষ্ট হইতে লাগিলেন এবং তাঁহার অধ্যয়নে আগ্রহ দেখিয়া অতি গত্ন-সহকারে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কার্য্যত্দেত্রে ব্যবহারিক শিক্ষা দিবার জন্ম তিনি নাগমহাশয়কে সঙ্গে করিয়া রোগী দেখিতে যাইতেন। সকাল-সন্ধ্যা ত্'বেলা যাইয়া নাগমহাশয় ভাতৃড়ীর নিকট পড়িয়া আসিতেন এবং বাসায় বসিয়া অতীত বিষয়ের পুনরালোচনা করিতেন। এইরূপে প্রায় তুই বৎসর কার্টিয়া গেল।

ডাক্টারী শিক্ষার জন্ম নাগমহাশয়কে এখন অধিকাংশ সময়ই কলিকাতায় থাকিতে হইত। বধ্ও প্রায় পিত্রালয়ে থাকিতেন। স্থতরাং বিবাহের পর পরিবারের সহিত আলাপ-পরিচয় হইবার ভাঁহার বড় স্থযোগ হয় নাই। স্থযোগ হইলেও নাগমহাশয় বধ্র সংস্পর্শে আসিতে ভীত হইতেন। তিনি যথন দেশে যাইতেন, বধ্ যদি সেময় দেওভোগে থাকিতেন, পাছে তাঁহার সহিত রাতিযাপন করিতে হয়, এই ভয়ে সন্ধ্যা হইলেই গাছে উঠিয়া বসিয়া থাকিতেন। পিসামা তাঁহাকে নিজের ঘরে স্থান দিবেন, এরূপ অস্পাকারাবদ্ধ না হইলে তিনি কদাচ নামিয়া আসিতেন না। যোগ্যামা বলিয়া দীনদয়ালের বাসায় একজন পরিচারিকা ছিল। দীনদয়াল তাহাকে কলার মত দেখিতেন; নাগমহাশয় তাহাকে তেনেন্দিদি" বলিয়া ডাকিতেন। যোগমায়া কথন কথন দীনদয়ালের সঙ্গে দেওভোগে যাইত। বধ্র উপর নাগমহাশয়ের ঈদৃশ ব্যবহার সে স্বচক্ষে দেখিয়া স্থ্রেশ বাবুকে বলিয়াছিল।

পিসীমা ভ্রাতুষ্পুত্রের এই অগ্রেকিক আচরণ দেখিয়া মনকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন—বধ্র সহিত সন্থাব সম্প্রতি এখন না হউক, কালে হইবে। কিন্তু হায় তরন্ত কাল তাঁহার সকল আশা তরসায় ছাই দিয়া, অকালে বধ্টীকে হরণ করিয়া লইল! কলিকাতায় সংবাদ আসিল, আমাশয় রোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়ছে। বালিকার অকাল মৃত্যু নাগমহাশয়ের হৃদয় স্পর্শ করিল, কিন্তু এক পক্ষেতাহার মনে শান্তি আসিল। ভগবান সংসারবন্ধন হইতে অব্যাহতি প্রদান করিলেন ভাবিয়া তিনি নিশ্চিত হইলেন। দীনদয়ালের বড়ই গুরুতর আঘাত লাগিল। আপনি গৃহশৃত্য হইয়া আর দারপরিগ্রহ করেন নাই। ভাবিয়াছিলেন পুত্রের বিবাহ দিয়া ভাঙ্গাদ্ধর নৃত্ন করিয়া বাঁধিবেন। হায় বিধাতার বিড়ম্বনা! উপায় কি ? দীনদয়াল স্থির করিলেন, পুত্রের আবার বিবাহ দিবেন। পুত্রকে লইয়া অবিলম্বে দেশে গেলেন; কিন্তু মনোমত পাত্রী পাওয়া গেল না। দেশে ত্র'দিন থাকিবার উপায় নাই,—নিজের কাঞ্কের্ক্রের

ক্ষতি, পুত্রেরও পড়া-শুনার ব্যাঘাত। জামাতার উপর কন্তা-নির্বাচনের ভার দিয়া পুত্রসহ পুনর্বার কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন।

আবার হোমিওপ্যাথি চর্চা আরম্ভ হইল। একটা ছোটখাট 
ওয়ধের বাক্স কিনিয়া নাগমহাশয় পাড়ায় পাড়ায় গরীব-হঃখীদিগকে 
চিকিৎসা ও ওমধ বিতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ডাক্তার 
ভাত্ত্বী বলিতেন, অনেক উৎকট ছুন্চিকিৎস্থ ব্যাধিতে নাগমহাশয়ের 
নিন্দিষ্ট ওমধ ব্যবহার করিয়া তিনি উৎক্রই ফললাভ করিয়াছেন। 
ওয়ধ নির্বাচনে নাগমহাশয়ের আন্চর্য্য নিপুণতা ছিল। নাগমহাশয়ের 
শাশুড়ী একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন; তিনি জামাতার 
অলোকিক চিকিৎসা দেখিয়া বলিতেন, "জামাই আমার সাক্ষাৎ 
মহাদেব, যাহাকে যা ওমধ দিতেন তাহাতেই তাহার কল্যাণ হইত।" 
ক্রমে চারিদিকে নাগমহাশয়ের স্থনাম ছড়াইয়া পড়িল। 
পঠদ্দশাতেই নবীন চিকিৎসক গরীব-ছঃখীদিগের ভরসাস্থল হইয়া 
দাঁড়াইলেন। ক্রমে বাসায় রোগার ভিড় বাড়িতে লাগিল। ইচ্ছা 
হইলে নাগমহাশয় এগন হইতেই অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিতেন, 
কিন্ধু তাহা তিনি করেন নাই। এ সময় তিনি সে চিকিৎসা 
করিতেন, তাহা ব্যবসায় নহে—পরোপকার।

পরোপকার করিবার স্থযোগ নাগমহাশয় কথন ছাড়িতেন না।
পরের জ্বন্স হীনকার্য্য করিতে তিনি কথন কুট্টিত হন নাই।
তাঁহার পিতৃবন্ধুগণ সময়ে সময়ে তাঁহার দারা হাট-বাজার করাইয়া
লইতেন। নাগমহাশয় তাঁহাদের চালের মোট, কাঠের বোঝা
পর্যাম্ভ বহন করিতেন।

বিপন্ন ব্যক্তিকে রকা করিবার জ্বন্ত নাগমহাশয় সর্ববদাই বন্ধপরিকর ছিলেন। প্রেমটান মুঙ্গী বলিয়া হাটথোলায় একজন ধনী ছিলেন। প্রভূত অর্থ থাকিলেও, মুন্সী মহাশয় বাসায় চাকর রাখিতেন না। তাঁহার এক দ্রসম্পর্কীয় ভাই ছিল, ভাত রাঁধা হইতে জল তোলা পর্যন্ত সে-ই সমস্ত কার্য্য করিত। মুন্সী মহাশয় প্রতাহ গঙ্গান্ধান করিতেন। তাঁহার নিত্যকর্ম ছিল স্নানের পূর্ব্বে একবার নাগমহাশয়দের বাসায় আসা আর মূত্র্ম্ব্রং নাগমহাশয়কে দিয়া তামাক সাজাইয়া থাওয়া; তারপর তেল চাহিয়া লইয়া মাথিতেন, পরে গঙ্গান্ধান করিয়া বাটী ফিরিতেন। এইয়পে দিন যাইতেছিল। দৈবাং তাঁহার সেই ভাইটী মরিয়া গেল। প্রেমটাদ বড় রুপণ ছিলেন, বাজে থরচের ভয়ে পাড়ার লোকের সঙ্গে মেশামিশি করিতেন না। আজ ভারি বিপদে পড়িলেন, সংকার করাইবার জন্ম একটী লোকও পাইলেন না। কায়য় লক্ষপতি প্রতিবাসিগণের ছারে ছারে ফিরিলেন, কিন্তু এক প্রাণীও তাঁহার সহায় হইল না। নিরুপায় মূন্দী মহাশয় নাগমহাশয়দের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পিতা পুত্রে শ্বদাহ করিয়া তাঁহাকে সে যাত্রা রক্ষা করেন।

নাগমহাশয় ডাব্রুনার ভার্ড়ীর কাছে প্রায় এক বংসর পড়িবার পর স্থ্রেশবাবুর সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। স্থরেশ তাঁহাকে "মামা" বলিয়া ডাকিতেন; কেন, এখন তাঁহার স্মরণ নাই। হাটথোলার প্রসির দত্তবংশে স্থরেশের জন্ম। শ্রীরামরুক্ষের রূপালাভের পূর্ব্বে তিনি ব্রাক্ষভাবাপর ছিলেন। একদিকে স্থরেশচক্স নিরাকার ব্রহ্মবাদী, ঠাকুর-দেবতা কিছুই মানেন না। অন্তদিকে নাগমহাশয় র্মোড়া হিন্দু, দেব-দিজে অটগ শ্রদ্ধাপরায়ণ। সময়ে সময়ে উভয়ে বোরতর বাক্ষ্দ্ধ হইত। নাগমহাশয় বলিতেন, "হিন্দুর দেব-দেবীও সত্য, আর ব্রহ্মবাদও সত্য। তবে অনেক সাধনভজ্ঞনের পর

জীবের জন্ম জন্মান্তরে ব্রহ্মজ্ঞান হ'তে পারে, কিন্তু সে লক্ষের মধ্যে ছ'এক জনের হয় কিনা সন্দেহ।" আবার বলিতেন, "বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, মন্ত্র, তবে কি এ সকল তুমি মিথ্যা বল্তে চাও ? ব্রহ্মজ্ঞান চরম লক্ষ্যস্থল বটে, কিন্তু এ সকল পেরিয়ে না গেলে তা লাভ হ'তে পারে না। মহামারার কপা না হলে, তিনি পথ ছেড়ে না দিলে কার সাধ্য যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে!" স্থরেশ মুণে সতেজে উত্তর দিতেন, "রেথে দাও, মামা, হোমার শান্ত্র-মান্ত্র, আমি ওসব মানিনি," কিন্তু নাগমহাশয়কে প্রতি দেবদেবীর প্রতিমার সম্মুথে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে দেখিয়া এবং ব্রাহ্মণে তাঁহার অচলা শ্রন্ধা দর্শন করিয়া স্থরেশ মনে মনে বলিতেন—এক্রপ বিশ্বাস থাকিলে অচিরে যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে তার আর সন্দেহ কি প

প্রতি সন্ধ্যায় স্থরেশ নাগমহাশয়ের বাসায় যাইতেন। প্রায় প্রতিদিনই এইরূপ বাদাহবাদ হইত, কিন্তু কেহ কাহাকেও স্বমতে আনিতে পারিতেন না। কি করিয়া যে এই পরম্পরবিরোধী প্রকৃতি পরম্পরকে প্রথম আরুঠ করিয়াছিল, জানি না। কিন্তু প্রথম পরিচয় হইতে উভয়ের জীবনব্যাপী সৌহাল্য হইয়াছিল। দেখা হইলে ভগবৎ-প্রদঙ্গ ভিন্ন কাঁহাদের অন্ত আলাপ হইত না।

সুরেশ নাগমহাশয়কে কথন কখন কেশববাবুর সমাজে লইয়া যাইতেন। কেশবের বক্তৃতায় নাগমহাশয় মুগ্ধ হইতেন; কিন্তু সমাজের আচার-ব্যবহার তাঁহার ভাল লাগিত না। ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত "চৈতগ্যচরিত," "রূপসনাতন," "মুসলমান সাধু-গণের জীবন" প্রভৃতি গ্রন্থসকল নাগমহাশয় অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। নববিধান সমাজের "আমায় দে মা পাগল করে" গান্টী উন্মন্তভাবে গাইতেন, কিন্তু তাঁহার সুরশক্তি ছিল না।

স্থরেশ বলেন, প্রথম আলাপ হইতেই তিনি দেখিয়াছিলেন, নাগমহাশ্রের জাবন একেবারে কালিমাশৃন্ত । বাল্যকাল হইতেই সদাচারী ও ধর্মনিষ্ট । নাগমহাশ্য আজীবন সকল প্রকার লোকাচার, দেশাচার ও গৃহস্থাচার মানিয়া চলিতেন, কথন তাহার অন্তথা করেন নাই । শোনা যায়, বাল্যকালে "হাতেম তাই" গ্রন্থ নাগমহাশ্যকে বিশেব আরুষ্ট করিয়াছিল, কিন্তু বিশ্বাস ও ঈশ্বরা- মুরাগ শাস-প্রশাসের ত্যায় তাঁহার সহজাত ছিল । এক সময় কয়েকটা বন্ধ নাস্তিক মতের প্রকাদি পাঠ করিয়া, নানাভাবে নাস্তিক মত প্রচার করিতেন । নাগমহাশ্রের সঙ্গে কথন কথন তাঁহাদের বাগ্-বিভণ্ডা হইত । কিন্তু তর্কে পরাজিত হইয়াও নাগমহাশ্য দৃঢ়ম্বরে বলিতেন, "ঈশ্বর যে আছেন, তাতে আমার তিলমাত্র সন্দেহ নাই।" এ তাঁহার প্রথম বয়্সনের কথা । ভাবী জীবনে তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতেন, "আছে বস্তু লয়ে আবার বিচার কেন ? ভগবান যে স্থ্যের তার স্বতঃপ্রকাশ।"

এই সময় ডাক্তারী শিক্ষায় নাগমহাশয়ের আর তেমন অথুরাগ রহিল না। তৎপরিবর্ত্তে শাস্ত্রচর্চা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পিতার অথুযোগে ডাক্তার ভাত্ত্তীর সংস্রব একেবারে ত্যাগ করিতে পারিলেন না। নাগমহাশয় সংস্কৃত ভাষা জ্ঞানিতেন না। পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতির যে সকল বন্ধায়বাদ হইয়াছিল, তাহাই যত্ন করিয়া পাঠ করিতেন। পণ্ডিত পাইলে আগ্রহ সহকারে শাস্ত্রমর্ম্ম বৃথাইয়া লইতেন। নিত্তা পলাম্বান, নিয়মিতরূপে একাদশীত্রত পালন করিতেন এবং প্রতিদিন সায়াত্রে কুমারটুলীর সন্নিকটে কাশী মিত্রের শ্রশানঘাটে বেড়াইতে যাইতেন। কোন কোন দিন অনেক রাত্রি পর্যান্ত তিন্তা কুলরে সেথায় বসিয়া থাকিতেন। রাত্রি গভীর।

শবিত শব বক্ষে ধারণ করিয়া ধিকি ধিকি চিতা জ্বলিতেছে! শ্মাশানবাদী আর্থথের সহিত, শ্মাশানবাহিনী জাহুবী সমস্বরে স্কর মিলাইয়া জীবন-মরণের কি একটা করুণগান গাহিতেছেন—দে গানের ভাষা নাই, অথচ তাহা মর্ম্মপশা! নাগমহাশয় বিদিয়া বদিয়া ভাবিতেন, অনিত্য, অনিত্য, সকলই অনিত্য! একমাত্র সত্য ভগবান্! তাহাকে লাভ করিতে না পারিলে, এ জীবন বিভ্ন্ননা; কেমনকরিয়া তাহাকে লাভ করিব ? কে আমায় পথ বদিয়া দিবে ?

কাণী মিত্রের শ্রশানঘাটে কথন কথন সাধু, সন্ন্যাসী, সাধক আসিত। নাগমহাশয় ব্যাকুল হইঃ। তাঁহাদিগকে জ্বিজ্ঞাসা করিতেন। কেহই তাঁহাকে সহত্তর দিতে পারিত না। নাগমহাশয় ব্যালেন— অধিকাংশ সাধকই 'সিদ্ধি সিদ্ধি' করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, পরাভক্তি লাভ তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। একদিন এক তান্ধিকের সঙ্গে এই শাণানে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বামাচার সাধনা কিরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ঐ তান্ত্রিক কতকগুলি বীভংস ব্যাপার বর্ণনা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিয়া নাগমহাশয় বলিলেন, "আপনাকে এখনও অনেক ঘাটের জল থাইতে হইবে। আপনি তন্ত্রের মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারেন নাই।" এইরূপ সন্নাসী ও সাধক দেখিতে দেখিতে ধর্মে আন্থা হওয়া দূরে পাকুক, নাগমহাশয়ের কথন কথন সন্দেহের উদ্দীপন হইত। কেবল এক বুদ্ধ ব্রাহ্মণের উপর তাঁহার শ্রনা হইয়াছিল। এই ব্রাহ্মণ তান্ত্রিক সন্ন্যাস লইয়া শ্মশানে সাধনা করিতেন। তাঁহার ভেদবৃদ্ধি ছিল না, ব্যবহার উদার এবং প্রথর অন্তদ ষ্টি ছিল। ইনি নিয়মিতব্রুপে কারণাদিও ব্যবহার করিতেন ৷ তান্ত্রিক সাধনার গূঢ়মর্ম্ম এবং ষট্চক্র-রহস্ত অতি বিশদ ও সরলভাবে ইনি নাগমহাশয়কে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

সাধনু করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নাগমহাশয়কে আশীর্কাদ করিয়া আখাদ দিয়াছিলেন যে, মা জগদন্য অচিরেই তাঁহার বাদনা পূর্ণ করিবেন। এই সাধক সন্বন্ধে নাগমহাশয় বলিতেন, "ব্রাহ্মণ সাধনার পথে থ্ব অগ্রাসর হইয়াছিলেন, পরিণামে তাঁহার সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হয়।"

এই বৃদ্ধ ব্রান্ধণের উপদেশে, নাগমহাশয় মধ্যে মধ্যে মহানিশায়
শাশানে বসিয়া জ্বপ-ধ্যান করিতেন। একদিন ধ্যান করিতে করিতে
তাঁহার শুভ্রজ্যোতি দর্শন হয়। সেই অবধি তিনি নিয়মিতরূপে
শাশানে গিয়া জ্বপ-ধ্যান করিতে লাগিলেন।

সে কথা ক্রমে দীনদয়ালের কর্ণগোচর হইল। তিনি অতিশ্ব উংক্টিত হইলেন। অবিলয়ে পাত্রী দ্বির করিবার জন্ম জামাতাকে পত্র লেখা হইল। দীনদ্যাল ভাবিয়াছিলেন—পুত্রের তরুণ বয়স, সংসারে কোন বন্ধন নাই, তাই শ্মশানে সাধু-সর্যাসীর সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়। বিবাহ দিলেই এ সকল তুর্ব্জুদ্ধি দূর হইবে। জামাতাও ত্বরা করিয়া কন্তানির্বাচন করিলেন—দেওভোগ নিবাসী রামদ্যাল ভূইয়া মহাশয়ের প্রথমা পূত্রী প্রীমতী শরংকামিনী। কলিকাতায় সংবাদ আসিল। কিন্তু পুত্রের নিকট দীনদ্যাল বিবাহের প্রস্তাব করিলে নাগমহাশয় বলিলেন, "আমি আর বিবাহ করিব না।" দীনদ্যাল কত ব্ঝাইলেন—কিছুতেই পুত্রকে সন্মত করিতে পারিলেন না। এক একদিন কথায় কথায় কথাস্তর হয়, পিতা রাগ করিয়া উপবাস করেন, সঙ্গে সঙ্গে পুত্রেরও উপবাস হয়। দিন বড় আশাস্তিতেই কাটিতে লাগিল। দীনদ্যাল বলিলেন, "তোর জন্ম ভদ্রলোকদের কথা দিয়ে আমাকে এ বড় বয়সে মিধাবাদী হ'তে হ'ল।"

নাগমহাশয়—"একবার ত বিবাহ দিয়েছিলেন, তাতে ত তার মৃত্যু ঘটেছে—আবার কোথা থেকে কার মেয়ে এনে মৃত্যুর হাতে দিতে চাচ্চেন!"

ু দীনদয়াল—"যার অনৃষ্ঠে যা আছে বিধাতার ইচ্ছায় তাই হয়। আমি তোর বাপ, আমার আজ্ঞানা মান্লে তোর কোন দিকে কিছুই হবে না। আমি শাপ দিয়ে যাব তোর যাতে ধর্মে উন্নতি নাহয়।"

বিষম বিপদ! একদিকে পিতার অভিশাপ, অন্ত দিকে ধর্মের পথরোধ! যোবিৎসঙ্গ নরকের মূল, সেই পথেই পিতার প্রেরণা! হা ভগবান, কি হইবে! অতি কাতর হইয়া নাগমহাশয় একদিন পিতাকে বলিলেন, "দেখুন, এই বিবাহ হইতেই জীবের যত ক্লেশ উপস্থিত হইতেছে। আপনি দয়া করিয়া এই সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত হউন,—আর আমায় বন্ধনে ফেলিবেন না। যতদিন আপনার শরীর আছে, আমি কায়মনোবাকের আপনার সেবা করিব। ধরে বৌ আসিলে য়াহা করিবে, আমি তদপেকা শতগুণে আপনার সেবা করিব। আমায় অব্যাহতি দিন।"

পুত্রের বিষয় মুখমগুল দেখিয়া, তাহার উপর তাহার কাতরবাক্য শুনিয়া রুদ্ধের বড় ছংগ হইল। ভাবিলেন—যাহার এ বিবাহে স্থেপর জন্ম চেটা করিতেছি, সেই যদি অস্থা হয়, তবে কাজ কি ? এ সঙ্কল্ল ছাড়িয়া দিই। কিন্ধ তথনই তাঁহার মনে হইল, ছুর্গাচরণ না বিবাহ করিলে বংশ নির্বাংশ,—পিতৃপুরুষপণের জল-পিগু লোপ হইবে! দানদ্যাল বিচলিত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু উপায় কি ? তর্ক-মৃক্তি, তিরস্কার সকলই নিঃশেষ হইয়াছে! বাথিতহাদয় বৃদ্ধ গোপনে বিসমা কাঁদিতে লাগিলেন। নাগমহাশ্য সে সময় ঘরে ছিলেন না; ফিরিয়া আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন বৃদ্ধ পিতা কাঁদিতেছেন। হৃদয়ে বড় ব্যথা লাগিল, ভাবিলেন, "বাপ বই এ সংসারে আপনার বলিতে আর আমার কেহই নাই! হায় আমারই জ্বন্স তাঁহাকে এত ক্লেশ পাইতে হইতেছে। দূর কর ছাই ধর্ম কর্ম, আজ হইতে পিতার কথাই পালন করিব। আমি বিবাহ করিলে যদি বাবার মনে শান্তি হয়, তাহাই করিব।" প্র কালবিলম্ব না করিয়া বলিলেন, "বাবা, আমি বিৰাহ

সহসা কথাটা রুদ্ধের হৃদয়প্তম হইল না, অশ্রুসিক্ত নয়নে পুত্রের মুথপানে চাহিয়া রহিলেন। নাগমহাশয় আবার বলিলেন, "বিবাহের দিন স্থির করিয়া আপনি অবিল্যে দেশে পত্র লিখুন।"

আহলাদে গদগদকঠে দীনদয়াল বলিলেন, "তুই যে আমার মান রক্ষা কর্লি, এতে আমার ধর্ম রক্ষা হল ! বিবাহ ক'রে তোর যেমন ইচ্ছা তেমনি করিস্, আমি কিছুই বল্ব না। আমি কায়মনোবাকো আশীর্কাদ কর্ছি, ভগবান তোর মনোবাঞ্চা পূর্ণ কর্বেন।" বলিয়াই দীনদয়াল পালবার্দের ৰাড়ী গিয়া স্থ-সংবাদ প্রদান করিলেন। ভলসংবাদে স্থা হইয়া পালবাব্রা বলিলেন, বিবাহের আংশিক বয় তাঁহারাই বহন করিবেন:

সবাই স্থা, কিন্তু বাঁহার বিবাহ তাঁহার চিত্তে দারুণ হুতাশ উপস্থিত হুইল। পিতাকে বিবাহসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াই নাগমহাশয় বাটী হুইতে বাহির হুইয়া গেলেন। সমস্ত দিন পথে পথে ফিরিয়া, সমস্ত রাত্রি গঙ্গার কূলে বসিয়া আকুলহাদয়ে কাদিতে লাগিলেন। ব্যথার ব্যথী নাই,—মনের বেদনা কাহাকে বলিবেন ? দিনরাত্রি অনাহারে কাটিয়া গেল। দীনদয়াল তাহার কিছুই জানিতে

পারিলেন না। বিবাহের দিন স্থির করিতে দেশে চিঠি লিখিতে ও প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র কিনিতে ব্রহ্ন অতি বাস্ত রহিলেন।

ক্রমে ক্রমে সকল দ্রব্যই কেনা হইল, কেবল পাত্রের পোণাক-পরিচছদ বাকি। দীনদায়ল পাত্রকেই সে সকল মনোনাঁত করিয়া কিনিয়া আ্বানিতে বলিলেন। কিন্তু নাগমহাশয় কিছুতেই সম্মত হইলেন না। দীনদয়াল অ্বশেষে আ্বাপনিই সে সকল ক্রয় করিয়া আ্বানিলেন।

আজ দেশে গাইবার দিন। দীনদরাল জিনিয-পত গুছাই-তেছেন; নাগমহাশয় প্রতিদিন ফেমন সন্ধার সময় গলাতীরে বেড়াইতে বাইতেন, আজও তেমনি গেলেন। গৃহে ফিরিবার পূর্বেমা গলাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা! শুনিয়াছি তুমি পতিত-পাবনী! সংসার আশ্রমে গিয়া যদি আমার গায়ে ধূলা কাদা লাগে, তাহা হইলে মা ধুইয়া লইও। বিপদে-সম্পদে মা আমায় তোমার শ্রীপদে স্থান দিও।" তারপর বাটী ফিরিয়া পিতাপুত্রে দেশে যাত্রা করিলেন।

## তৃতীয় **অধ্য**ায়

## দ্বিতীয়বার বিবাহ ও ডাক্তারী ব্যবসায়

বিবাহ-প্রদঙ্গে নাগমহাশয় বলিতেন, "শুদ্ধ প্রজাকাম হইয়া বিবাহ করিলে, তাহাতে কোন দোষ স্পর্শায় না। কিন্তু পূর্বকার মূনি ঋষিরাই ঐরপ বিবাহের উপযুক্ত ছিলেন। আজ্ঞাবন ব্রহ্মচর্যা করিয়া হয় ত সন্তান কামনায় বিবাহ করিলেন। ব্যাস, শুক্দেব, সনক, সনক্মারের ভায় পুত্র জন্মাইয়া অন্তে বানপ্রস্থাশ্রমে গমন করিলেন। কিন্তু এই কলিকালে তেমনটা হইবার উপায় নাই। এখন সেরপ তপস্তা নাই, কাজেই কামজ পুত্রাদি উৎপর হইয়া নানা ব্যাভিচারদোষে হয় হয়।" ভারপর আপনার এই বিতীয় পরিণয় উল্লেখ করিয়া বলিতেন, "কি করি! পিতৃ আজ্ঞা! বিষবৎ বোধ হইলেও আমাকে তাহা করিতে হইল।"

বিবাহের পাঁচ ছয় দিন পূর্ব্বে পিতাপুত্রে দেশে পৌছিলেন।
দেখিতে দেখিতে শুভদিন উপস্থিত হইল। পাত্রীর বাটা দ্র নয়,
গ্রামেই। বাগোন্তম করিয়া দীনদয়াল মহানন্দে বর লইয়া চলিলেন।
নির্বিয়ে শুভাকায়্য সম্পন্ন হইল। নাগমহাশয় মনে মনে এতদিন
যে আশা পোষণ করিতেছিলেন,—সংসারধর্ম না করিয়া ঈশ্বরলাভে
যত্রবান হইবেন,—তাহা ফুরাইল। ভাবিলেন—বিধাতার বিড়ম্বনায়
যথন সংসারে প্রবেশ করিতে হইল, তথন অর্থের প্রয়োজন।
চাকরীর উপর আজীবন ঘুণা,—স্থির করিলেন, সাধীন বাবসায়
ডাক্তারী করিবেন। পিতাপুত্রে কলিকাতায় আসিলেন। স্লরেশ

বলেন, এই সময় হইতে নাগমহাশয় ভিজিট লইয়া চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন।

অধায়ন-মুখে, রোগীর পরিচ্যাায়, সহাদয় স্কুছাদের সহিত স্কালাপে, ভাগবং প্রসঙ্গে, নাগমহাশয়ের নিশ্চিম্ন জীবন ধীরে ধীরে বহিতে ছিল; কিন্তু সহসা নিৰ্মাণ আকাশে একথানি মেঘ দেখা দিল। পত্র আসিল—পিসীমা পীডিতা হইয়াছেন। একে বৃদ্ধ বয়স, তাহার উপর আমাশয় রোগ, নাগ্মহাশ্যু উলিগ্ন হইয়া দেশে গেলেন ৷ পিদীমা'র কাছে পৌছিবামাত্র তিনি আহলাদে বলিয়া উঠিলেন, 'তোর মুখ দেখিয়া গে মরিতে পারিব, এই আমার প্রম সৌভাগ্য।" নাগমহাশয় বিস্তর 5েপ্টা করিলেন, মাতৃস্থানীয়া পিসামাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। মৃত্যুর পূর্বের, নাগ মহাশয়কে ডাকিয়া সকলের আহার হট্যাছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। অভিন সময়ের ১৫ মিনিট পূর্ব্বপর্যান্ত বৃদ্ধা বারান্দার নি ডিতে বসিয়া ল্পপ করিতে-ছিলেন, বলিলেন—"আর কালবিলম্ব নাই।" নাগমহাশয়ের মাথায় হাত বুলাইয়া আশীব্যাদ করিলেন, "তোর যেন রামে মতি থাকে।" नाशमशानात्रत महि (अश्मरी विभीमा'त हेश्कीवान वहें लग क्या। পিসীমা রামমন্ত্রে দীক্ষিতা ছিলেন-–"রা" বলিতে বলিতে তাঁহার প্রাণবায় বহির্গত হয়, নাগমহাশয় স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন। দিতীয়বার বিবাহের সাত বৎসর পরে নাগমহাশয়ের পিসীমা'র মৃত্যু হয়।

শোক কি, ইতিপূর্বে নাগমহাশয় তাহা জানিতেন না। পত্নীর উপর তাঁহার মমতা বদে নাই,—প্রথমা পত্নীর শোক তিনি আদৌ পান নাই। শৈশবে মা'র মৃত্যু হইয়াছিল; এক মা'র পরিবর্ত্তে আর এক মা পাইয়াছিলেন,—পিদীমা'র স্বেহ তাঁহাকে দে শোক ভুলাইয়া রাথিয়াছিল; আজু দেই পিদীমা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন,—বড় গুরুতর বাজিল। গৃহবাস নাগমহাশ্যের পক্ষে অসহ হইয়া উঠিল। ছুটিয়া ছুটিয়া পিসীমা'র চিতাভূমে যাইতেন, সেথানে পড়িয়া রাত্তিযাপন করিতেন, কথন বা জসলে গিয়া রাত কাটাই-তেন; তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নী সারদা বলেন, "দাদা আমার এই ঘটনায় উন্মাদের মত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ডাকিয়া স্নান-আহার করাইতে হইত। কথন কথন দেখিতাম—পশ্চিম ধারের জঙ্গলের পাশে মড়ার মত পড়িয়া আছেন। তাই বাবাকে চিঠি লিখিয়া কলিকাতা হইতে বাড়ী আনান হয়।"

পিলীমা'র শ্রাদ্ধাদি করিয়া নাগমহাশয় পিতৃসঙ্গে কলিকাতায়
চলিয়া আদিলেন। শোকের উগ্রবেগ ক্রমে একটু কমিল বটে,
কিন্তু আর এক চিস্তা আদিয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়া
বিদিল। নাগমহাশয় দিনরাত ভাবিতে লাগিলেন—মায়য় কেন
জন্মগ্রহণ করে, কেন মরে? মৃত্যুর পরই বা ভাহার কি গতি
হয় ? পিলীমা'র কি গতি হইল ? তিনি কোন্ লোকে গেলেন ?
যে পিলামা আমার গায়ে একটী অ'চড় লাগিলে কাতর হইতেন,—
এত ভাবিলাম, এত কাদিলাম, কই তিনি ত আর ফিরিয়াও
দেখিতেছেন না। মরিলেই যদি দব সম্পর্ক ফুরায়, তবে ছাই-ভন্ম
কিসের এত 'আমার আমার' ? এ জন্ম-জরা-মৃত্যুপ্র্ণ সংসারে কেন
আদিয়াছি, ময়য়ুজীবনের কর্ত্ব্য কি ? নাগমহাশয় দিনরাত এই
চিস্কায় বিভোর হইয়া থাকিতেন।

নাগমহাশয় টাকা লইয়া চিকিৎসা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু কাহারও নিকট কিছু চাহিতে পারিতেন না। শ্রদ্ধা করিয়া যে যাহা দিত, সন্তুষ্টিত্তে তাহাই গ্রহণ করিতেন। তাঁহার পসার দিন দিন বাডিতে লাগিল।

বাবসায়ে নাগমহাশয়ের কোনরূপ বাহাাডম্বর ছিল না। গাডী-ছোড়া ত নয়ই, তিনি কথন ডিসপেন্সারিও করেন নাই। অনেক দ্র দ্রান্তর হইতে তাঁহার ডাক আদিত; তিনি হাঁটিয়া যাইতেন। কেহ গাড়ী করিয়া লইয়া ঘাইতে চাহিলেও সন্মত হইতেন না। সামাত্ত জামা জুতা, কাপড়, চাদর পরিয়া চিকিৎসা করিতেন। পরিপাটী পোষাক হইলে পদার প্রতিপত্তি আরও বাডিবে ভাবিয়া দীনদয়াল একদিন মনোমত প্ৰিচ্চদ কিনিয়া আনিয়া দিলেন। কিন্তু পুত্র বলিলেন, "আমার পোষাকের কোন দরকার নাই, ঐ টাকা দিয়া কোন গরীব-গ্রংথীর সেবা করিলে যথার্থ কাম করা হইত।" দীনদয়াল দীর্ঘন:খাস ফেলিয়া বলিলেন, "তোর দার<sup>1</sup> আমার অনেক আশা ছিল। এখন বৃঝিতেছি আমি আথুবঞ্চিত হইয়াছি। তুই যে দরবেশ হইতে চলিয়াছিদ।" কেবল কি তাই १ সংসার-অনভিক্ত পুত্রের সকলই স্প্টিছাড়া ৷ পাড়ায় কে কোথায় ব্যাধিতে কট পাইতেতে, কে কোথায় অনাহারী, তাহার অনুসন্ধান ও প্রতিকার না করিয়া পুত্র জলগ্রহণ করে না। অসমর্থ ব্যক্তির নিকট হইতে ভিঞ্জিট ত লয়ই না, ঔবধের দামও নয়; অধিকন্ত পথা-খরচ দিয়া আসে। পথে পরিতাক্ত নিরাশ্রয় রুগ্ন ব্যক্তিকে আপনার গৃহে আনিয়া চিকিৎদা করে। রুভৃক্ষু ভিথারীকে মুথের ष्ट्रच थवियो (तय । সকলই (यन (कमन (कमन ।

একদিন এক গরীবের বাড়ী নাগমহাশয় চিকিৎসা করিতে যান। গিয়া দেখিলেন, রোগীর অবস্থা শোচনীয়। তিন চারি ঘন্টা বসিয়া তাহার শুশ্রুষা করিলেন, তাহাকে ঔষধ থাওয়াইলেন। রাত্রে আবার তাহাকে দেখিতে গেলেন। শীতকাল, একে শতছিত্র খোলার ঘর, তাহার উপর রোগীর গাত্রবন্ত্র নাই। নাগমহাশয়

ভাবিতে লাগিলেন-একে ইহার কঠিন রোগ, তাহাতে ঠাণ্ডায় এই ভাবে পড়িয়া থাকিলে ত কিছুতেই ইহাকে বাঁচান যাইবে না। গায়ে এক জ্বোডা ভাগলপুরী থেস ছিল, সেইটী রোগীর গায়ে চাপা দিয়া নাগমহাশয় সেথান হইতে সরিয়া পড়িলেন। রোগী অনেক ডাকাডাকি করিল, কিন্তু তিনি ফিরিলেন না। দরজার বাহির হইতে উচ্চকর্পে বলিয়া আসিলেন, "ভয় নাই, কাল আবার এসে দেখে যাব।" প্রদিন স্কালে রোগী ঠাহার কাছে ক্তজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। নাগমহাশয় বলিলেন, "আমার চেয়ে তোমার শীতকাপড়ের অধিক প্রয়োজন মনে করেই তোমাকে সেথানি দিয়ে গেছি।" পুত্রের গায়ে থেস না দেখিয়া দীনদয়াল পুত্রকে তদ্বিয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্যাপার শুনিয়া বিস্তর বকাবকি করিতে লাগিলেন। ফলে সেদিন আর পিতাপুত্রের আহার হইল না। প্রদিন দীনদয়াল আবার একখানি শীতবন্ত কিনিয়া দিলেন। রোগী আরোগালাভ করিলে নিতা আসিয়া নাগমহাশয়কে প্রেণাম করিয়া যাতে এবং তাহার সন্ধানে রোগী আসিলে তাঁহার চিকিৎসা-धीन कविशा पिछ।

আর একদিন নাগমহাশয় একটী দরিত্রকে চিকিৎসা করিতে
গিয়া দেখিলেন, রোগী ভূমি-শ্বাায় পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহার
বাসায় একথানি অতিরিক্ত তক্তপোদ ছিল। তৎক্ষণাৎ তাহা লইয়া
গিয়া রোগীকে শয়ন করাইলেন—তারপর চিকিৎসা করিতে আরম্ভ
করিলেন। দীনদমাল এ সকল বড় পছল করিতেন না।

একটা ক্ষু শিশুর বিস্চিকা হইয়াছিল। নাগমহাশয় সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার চিকিংদা করেন, কিন্তু শিশুটা কিছুতেই বাঁচিল না। স্থারেশ বলেন, "আমি ভাবিয়াছিলাম সেদিন তিনি

আনেক টাকা ভিজিট পাইবেন। সন্ধাাকালে দেখিলাম তিনি রিক্তনত্ত কাদিতে কাদিতে গৃহে ফিরিতেছেন এবং বলিতেছেন 'আহা! সেই গৃহন্তের একমাত্র শিশু সন্তান, কিছুতেই তাহাকে রক্ষা করা গেল না! তাহাদের গৃহ শৃত হইয়া গেল।' সে রাত্রে আর তিনি জলম্পন করিতে পারিলেন না।"

নাগমহাশয়ের পদার দিন দিন আর্ভ বাডিতে লাগিল। পালবাবুরা তাঁথাকে গৃহ-চিকিৎসক নিযুক্ত করিলেন। দে জন্ম পালবারুরা এখন ও তাঁহাকে ডাক্তার বলিয়া উল্লেখ করেন। বাব হরলাল পাল বলেন, নাগমহাশয় যতদিন তাঁহাদের গৃহ-চিকিৎসক ছিলেন, তভদিন তাঁহাদের বাটীতে একটীও অকালমূত্য ঘটে নাই। একবার তাঁহাদের একটা আত্মীয়া স্বীলোকের বিস্থচিকা হয়। নাগমহাশয় চিকিৎসা করিতে গাগিলেন, কিন্ত বোগ ঔষধ না মানিয়া উত্তরোত্ত বাড়িতে লাগিল। ভীত হইয়া নাগমছাশয় ডাক্তার ভারড়ীকে ডাকাইবার জন্ম অনুরোধ করিলেন। ভারডী वांगित्न, कि कि देवस (पश्या इहेगार्ड, वना इहेन। जांडडी अनिया বলিলেন, "ব্যবস্থা ঠিকই হুইয়াছে, আমার আর নূতন কিছু করিবার নাই।" পালবাবুরা জেদ করিলেন, কিন্তু ডাক্তার ভাতডী ঔষধ ত मिलनरे ना, अधिक इ विनिया शिलन, त्रानीतक स्थन रखार दिन করা না হয়। নাগমহাশয়ের স্থাচিকিৎসায় ক্রমে রোগী খারোগ্য হইলে চিকিৎসকের উপর পালবাবদের শ্রনা বর্দ্ধিত হইল। তাঁহারা আর অন্ত চিকিৎসক ডাকিতেন না, অতি কঠিন রোগেও নাগ-মহাশয়ের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেন। স্ত্রীলোকটী সম্পূর্ণক্রপে সারিয়া পথ্য করিবার পর, পালবাবরা একদিন একটা রূপার কোটা টাকায় ভর্ত্তি করিয়া নাগমহাশয়কে পুরস্কার দিলেন। প্রতিপালক

বলিয়া পালবাব্দের স্বহস্ত ছইতে নাগমহাশয় কথন ভিজিট গ্রহণ করিতেন না। বলিতেন, "যাহা হয় বাবাকে দিবেন।" রূপার কৌটা, কি টাকা, তিনি কিছুই গ্রহণ করিলেন না। পালবাব্রা ভাবিলেন, প্রস্কার মনের মত হয় নাই, তাই নাগমহাশয় লইতে অনিচ্ছুক। তাঁহারা বাহা দিয়াছিলেন তার উপর আরও পঞ্চাশটী টাকা দিয়া লইবার জয়্য় তাঁহাকে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাপিলেন। নাগমহাশয় বলিলেন, "ঔষধের মূল্য ও তাঁহার ভিজিট কিছুতেই কুড়ি টাকার অধিক হইতে পারে না।" নিতান্ত জেদ করায় সেই কুড়িটী টাকা লইয়া চলিয়া গেলেন। অগত্যা পালবাব্রা বাকি টাকা ৺শারদীয় পূজার সাহাযেয় জয়, দীনদয়ালের নামে জয়া করিয়া রাণিলেন।

বাব্দের মুখে এই ঘটনা শুনিয়া দীনদয়ালের ধৈর্যাচাতি হইল।
সামান্ত অর্থের জন্ত ভাঁহাকে এই বৃদ্ধবয়দে চাকরী করিতে ছইতেছে,
আর তাঁহার নির্কোধ পুত্র কিনা আপনার ক্রায়া প্রাণা উপেক্ষা
করিয়া প্রত্যাখ্যান করে ? কিন্তু তিরস্কার বা উপদেশ সকলই বিফল
হইল। পুত্র বলিলেন, "আপনিই ত আমাকে সর্কাদা ধর্মপথে
থাকিতে উপদেশ দেন। আমি জানিয়া-শুনিয়া কিরপে মধিক
টাকা আনিতে পারি ? আমি ঠিক জানি, এ কয়দিন যে সকল
ঔষধ দিয়াছি, তার দাম জোর ছয় টাকা, আর এই সাত দিনে
আমার পারিশ্রমিক চৌন্দ টাকার অধিক হইতে পারে না; তাই
কুড়ি টাকা আনিয়াছি। আমি আর অধিক টাকা লইলে অধর্ম্ম
করা হইত। আপনি খেন বাকি টাকা আর কদাত গ্রহণ
করেন না।"

দীনদয়াল—"বাবুরা যদি তোর উপর খুসী হয়ে তোকে বাকি

টাকা পরিতোধিক দিয়ে থাকেন, তুই কি তা গ্রহণ করবি না ⊱ এক্সপভাবে তোর ব্যবসা আর চল্বে না।"

নাগমহাশয়—"তা যদি না চলে, না চলিবে; আমি যাহা অন্তায় বলিয়া ব্ঝিতে পারিব, তাহা প্রাণান্তেও আমার দারা করা হইবে না । ভগবান্ সতাস্বরূপ, মিথাা ব্যবহারে ইহকাল প্রকাল নষ্ট হয়।"

উত্তর শুনিয়া দীনদয়াল ব্ঝিলেন, এ পুত্র কথনই সংসারে উরত হইতে পারিবে না।

এদিকে পুত্র ভাবিতে লাগিলেন,—হায় হায় ! এরই নাম সংসার ! এই বথার্থ ভবাটবী ! ছলে-বলে টাকা আনিতে পারিলেই তবে সংসারে তার নাম, যশ, প্রতিপত্তি লাভ হয় । এমন সংসারে আমার কোন প্রয়োজন নাই । সংভাবে থাকিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে দেহ রকা করা শ্রেয়, তথাপি দাহা অভ্যায় বিশ্বয়া বৃষিয়াছি, সেই কার্য্য ছারা অর্থ উপার্জন করিয়া এ অসার দেহের পৃষ্টিসাধন করা কিছু নয় ।

নাগমহাশরের যেরূপ পদার বাড়িয়াছিল, বিষয়বৃদ্ধি থাকিলে তিনি সনেক টাকা উপার্জন ও সঞ্চয় করিতে পারিতেন। কিন্তু যে স্থলে তাঁহার মাসিক তিন চারি শত টাকা হওয়া উচিত ছিল, দে স্থলে তিশ চল্লিশ টাকা মাত্র হইত। তিপ্পিট বিলয়া তিনি কাহারও নিকট কিছু চাহিতেন না, দে যাহা নিত পরমাদরে তাহাই গ্রহণ করিতেন। চতুর লোক পারতপক্ষে তাঁহাকে ঠকাইতে ছাড়িত না। কেহ চিকিৎদা করাইয়া ভিজিট দিত না। কেহ ধার লইয়া পরিশোধ করিত না। স্থরেশ বলেন, "মামা চিকিৎদা করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় দেখিয়াছি, চার পাঁচ জন লোক তাঁহার

নিকট টাকা হাওলাত করিবার জন্ত বাসায় বসিয়া আছে। কেই কিছ চাহিলে নাগমহাশয় 'না' বলিতে পারিতেন না। সেইজ্বন্ত অনেক সময় তিনি যাহা উপার্জন করিয়া আনিতেন, তাহা হাওলাত-বরাত দিতেই এক প্রকার নিংশেষ হইয়া যাইত। এক একদিন নিজের আহারের সংস্থান পর্যান্ত থাকিত না। যে দিন **এইরূপ** হইত, সেদিন তিনি এই এক প্রসার মুডি খাইরা দিন কাটাইতেন ১ অথচ হয়ত সেদিন তাঁহার সাত আট টাকা উপার্জন হইয়াছে। ঠাহার নিকট ধার লইয়া ত কেহ কথন উপুড় হস্ত করিতেন না; অধিকন্ত কেহ কেহ আবার বলিতেন, "তোমার আর ভাবনা কি. তোমাকে ঈশ্বর দিবেন।" নিজের জন্ম নাগমহাশয় কথন এক কপৰ্দকও সঞ্চয় করেন নাই। হাতে বাহা কিছু উৰ্ত্ত থাকিত, দীনদয়ালকে দিতেন। আপনার জামা-জুতা কিনিবার প্রয়ো**জ**ন হইলে পিতার নিকট চাহিয়া লইতেন। সঞ্চয়ের কথায় তিনি বলিতেন, "নখন যাহার যাহা প্রয়োজন হয়, ভগবান অবশ্র তাহা পূর্ণ করিয়া দেন। আমাদের ভাবনায় চিস্তায় কিছুমাত্র ফল নাই। ভগবানে নির্ভর করিলে একুল-ওকুল হু'কুলই বন্ধায় থাকে। আমরা 'অহং'বৃদ্ধি লইয়া যাহা যাহা করিতে চাই, তাহাতেই পরিণামে ঠকিতে হয়,--ইহা আমার প্রত্যক্ষ দেখা।"

নাগমহাশয় অধর্ম, কপটাচার বা ভণ্ডামীর কখন প্রশ্রম দিতেন না। একদিন নবযৌবনসম্পন্না একটা বৈষ্ণবী সঙ্গে এক ভেকধারী বৈষ্ণব তাঁহার বাসায় ভিন্না করিতে আসে। নাগমহাশয় তথন ভগবচ্চিস্তায় নিমগ্র ছিলেন। দারে "রাধে রাধে" রব শুনিয়া বাহিরে আসিলেন। বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীকে দেখিয়াই তাঁহার আপাদমন্তক জ্ঞাসিলেন। বলিলেন, "অমন চং করিয়া 'রাধে রাধে' বলিলে ভিক্ষা পাবে না। যদি একবার মনে প্রাণে বলিতে পার, পাইবে।" বৈষ্ণব-দম্পতি আর কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেল। নাগ-মহাশয় ভাবিতে লাগিলেন, "হায় হায়, এই ত খোর কলিযুগ পৃথিবীকে গ্রাস করিতে আসিয়াছে। আজ চক্ষের সামনে সাক্ষাং কলিকাল দেখিলাম।"

বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর মত, একদিন একটা ভৈরব, ভৈরবী সঙ্গে, জাঁহার বাসায় ভিন্না করিতে আসে। ত্রিশূলধারী ভৈরব নাগমহাশ্যুকে দেখিয়াই গাঁজার প্রসা দাবি করিল। নাগমহাশ্যু সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, "আপনি গাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, কিন্তু হিন্দুর কুলবতী যুবতী স্ত্রীকে ভৈরবা সাজাইয়া রাজপথে চলাকেরা কোন্ শাস্ত্রমতে করিতেছেন, আমাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে।" তাহাতে উগ্র ভৈরব আরও উগ্রতর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিল, "কিছু না দাও ত না দেবে, কিন্তু অমন ক'রে গাল দেবার ভোমার প্রয়োজন কি ?" ভৈরব-ভৈরবী চটিয়া চলিয়া গেল। নাগমহাশয় ভাবিতে লাগিলেন, "ভাল শুরু না হইলে লোকের এইরূপ চর্দ্দশা হয়; আপনিও মজে, পরকেও মজায়!" তিনি বলিতেন, "না বুঝিয়া লোকে গাহা করে, তাহার ক্ষমা আছে; কিন্তু ধর্মের ভাণ করিয়া লোক গদি কপটা ও বাভিচারী হয়, কল্পক্ষেও তাহার উদ্ধার হওয়া কঠিন।"

একবার এক অপরিচিত ভদ্রলোকের বাড়ীতে গ্রাহার ডাক হয়। নাগমহাশয় উপস্থিত হইলে, সে ব্যক্তি একটা পরমা স্থলরী যুবতী বিধবাকে দেখাইয়া তাহার গর্ভ নই করিয়া দিবার জন্ত গ্রাহাকে অন্থরোধ করে। শুনিয়া নাগমহাশয় ফণেক স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, "একে ত কোন ভদ্রলোকের কুলে কালি দিয়া মেয়েটাকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন-এই এক মহাপাপ। তার উপর আবার ভ্রণহত্যা করিতে উন্মত হইয়া মহাপাতকে লিপ্ত হইতেছেন!" তিনি বিস্তর বুঝাইলেন, কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না। লোকটা তাঁহাকে অর্থের প্রলোভন प्रभावेश एक क्रिट्ट लागिन। नागमश्य हिन्स कामिरनन। হায়। এ মহাপাপ নিবারণের কি উপায় নাই ? ত্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য শিবনাথের বক্তুতাদি শুনিয়াছেন। নাগমহাশয় ভাবিলেন —শিবনাথ ধার্মিক এবং একজন প্রতিষ্ঠাবান লোক। তাঁহাকে বলিলে এ পাপকার্যোর প্রতিবিধান হইতে পারে। শিবনাগবাবর কাছে গেলেন। সমস্ত ভানিয়া, শিবনাথ নাগমহাশয়কে ত'একটা ব্রান্দ্রের নাম বলিয়া দিলেন এবং তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া আইনামুদারে কার্য্য করিতে উপদেশ দিলেন। ব্রাহ্মগণের সহিত পরামর্শও নিক্ষল হইল। শেষে নাগমহাশয় ভাবিলেন-আনিই আর একবার চেঠা ক'রে দেখি। পরদিন সেই ভদ্রলোকের বাড়ী গিয়া দেখেন, তাহারা কাণীধামে পলাইয়া গিয়াছে। পাপকার্যোর কোনই প্রতিকার করিতে পারিলাম না, ভাবিয়া নাগমহাশয় অনেক দিন পর্যাত্ত সম্ভপ্ত ছিলেন ও মাঝে মাঝে আক্ষেপ করিতেন।

সার্থিক উন্নতি হইলেও দানদর্যাল বাসায় পাচক ব্রাহ্মণ রাখিতেন না। নিম্নেই রাধিতেন পুত্রের ইচ্ছা—পিতাকে রাধিতে না দিয়া তিনি রাধেন। সে জন্ম স্থযোগ পাইলেই রাধিতে বসিতেন। দীনদর্যালের তাহাতে বিষম রাগ হইত। সতর্ক থাকিতেন—যাহাতে পুত্র আর স্থযোগ না পান। পুত্রও তেমনি তক্তে তক্তে ফিরিতে-ছেন। এই রন্ধনব্যাপার লইয়া পিতাপুত্রে প্রায়ই কথান্তর হইত। বাসায় সে সম্ম যদি কোন ভদ্রলোক উপস্থিত থাকিতেন, তিনি

মধ্যস্থতা করিয়া সেদিনকার মত বিবাদ মিটাইয়া দিতেন। কিন্ত দিলে কি হইবে, প্রদিন আবার তাই। ত'জনেই প্রাতঃকাল হইতে মনে মনে আঁচিতেছেন—আজ আমি রাঁধিব। যিনি স্থযোগ পাইতেন, তিনি বসিয়া যাইতেন, কিন্তু যাঁহার মনোর্থ বিফল হইত, তাঁহার আর ক্রোধের পরিদীমা থাকিত না। নিতা এইরূপ বাদবিস্থাদ হইতে নিরুতি লাভ করিবার জন্ত, নাগমহাশয় স্থির করিলেন-পরিবারকে কলিকাভায় আনিয়া রাখিবেন। স্থারেশ-বাবুর বাটীর নিকট একথানি দ্বিতল বাটী ভাড়া লওয়া হইল, কেননা (शानात घरत छान मक्षीर्ग। ১৮৮० मार्टिमा ठीकूतां शिक्षी ख শ্বভরের সেবা করিবার জন্ম কলিকাতায় আসিলেন। সংসারে এই তাঁহার প্রথম পদক্ষেপ। দেশে থাকিতে যে, বণুর স্বামীর সহিত দেখা হয় নাই, এমন নহে। কিন্তু সে এক, এ আর ৷ তথন ছিলেন বধু, এখন গৃহিণী। নবীনা গৃহিণী প্রবীণার স্থায় সংসারের সকল কাৰ্য্য ও স্থামী শ্বন্তবকে যতু করিতে লাগিলেন। দীনদয়াল स्थी रहेत्न तरहे, किन्न প्रागंत्रण कतियां ७ वर्ष सामीत हिलाकर्षण করিতে পারিলেন না। পতির শান্তপাঠে যে অনুরাগ তাতার শতাংশের একাংশও তাঁহার উপর নাই। চিকিৎসা করিয়া যে সময় যায়, নাগমহাশয় অবশিষ্ট কালটুকু ভাগবত, পুরাণ পাঠে অভিবাহিত করেন। কথন কথন দীনদয়ালকে পড়িয়া শুনান। বধুর চিত্ত দিন দিন অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল।

ভাগবতের ভবাটবীর বর্ণনা ও জ্বড়ভরতোপাথ্যান নাগমহাশরের মনের উপর বড় প্রবল আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল। জ্বড়ভরতের কথা পড়িতে পড়িতে তিনি অভিভূত হইয়া ভাবিতেন, সামায় হরিণশিশুর মায়ায় অতবড় মুক্তপুরুষের যথন জ্বনাস্তর গ্রহণ করিতে হইল, তথন সাধারণ জীবের পক্ষে আর কি কথা। মায়ার অনির্বাচনীয় অচিন্তনীয় শক্তি ভাবিতে ভাবিতে ভীতিবিহবল চিত্তে তিনি কেবল "মাগো, মাগো" করিতেন। চিস্তা ক্রমে খোরতর হইয়া উঠিল। কিসে মহামায়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন, কি উপায়ে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবেন---অহর্নিশ এই ভাবনা। বিবাহ করিয়াছেন, অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন, বন্ধনের উপর বন্ধন বাড়িতেছে,—মুক্তির উপায় কি প ব্যাকুল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। বথন চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন, ভাবিয়াছিলেন-দীন-ছঃথীর উপকার হইবে। অক্লান্তবত্ত্বে রোগীর শুশ্রষা করিয়াছেন, অকাতরে দান করিয়াছেন, কতদিন মুথের গ্রাদ ক্ষুধাতুরকে ধরিয়া দিয়াছেন,—কিন্তু হায়, কয়জনের ত্বংথ দূর হইয়াছে ৷ তবে এ ত্বংথপূর্ণ সংসারে কেন আসিলাম ৷ আবার বিভয়নার উপর বিভয়না।—বিবাহ করিলাম কেন ? ছাই ठोका। ছाই মেয়েমানুষ। এই লইয়া कि खीवन कांठोरेव १ ना, ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিয়া নরজন্ম সার্থক করিব! কি সাধনা করিলে, কোন মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিলে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা যায় ? এই ভাবনায় নাগমহাশয়ের মন নিতান্ত অশান্ত इहेग्रा छेत्रिन ।

এই সময় স্থ্রেশ ও মার কয়েকটা ব্রাহ্ম ভদ্রলোক একত্র হইয়া গলাতীরে উপাসনা করিতেন। নাগমহাশয় সেথানে এক-পাশে বসিয়া ধ্যান করিতেন। উপাসনার অন্তে কোন দিন ব্রহ্ম-সঙ্গীত, কোন দিন কীর্ত্তন হইত। কীর্ত্তনের সঙ্গে নাগমহাশয় নৃত্য করিতেন। ভাবাবেশে মন্তভাবে নৃত্য করিতে করিতে এক এক দিন পড়িয়া গিয়া তাঁহার শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া ঘাইত। একদিন গঞ্চার গর্ভে পড়িয়া যান। স্থারেশ অপর এক ব্যক্তির সহায়ে তাঁহাকে উদ্ধার করেন। কিন্তু সকল দিন তাঁহার এক্সপ মন্তভাব দেখা যাইত না। ভাবসংবরণে নাগমহাশয় অতিশয় দক্ষ ছিলেন। তিনি বলিতেন, "যত থাকে গুপু, তত হয় পোক্ত। আর যত হয় ব্যক্ত, তত হয় ত্যক্ত।" স্থারেশ বলেন, ভাবোন্মন্ততার সময়ে প্রবল ঈশ্বরাহ্বরাগের লক্ষণসকল নাগমহাশয়ের শ্রীরে স্মেস্টভাবে প্রকটিত হইত। "দেখাতেই দীক্ষা, শোনাতেই শিক্ষা।"

কিন্তু যতই বিশ্বাস অনুরাগ থাক, বিধিপূর্বক দীকা গ্রহণ कतिया সাধন-उक्षन ना कतिरल देशेनर्गन दय ना-- এक সাধুর মুখে এই কথা শুনিয়া, নাগমহাশয় দীক্ষাগ্রহণের অন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার দারুণ অশান্তি উপস্থিত হইল। কোথায় গুরু পাইবেন, কে তাঁহাকে মন্ত্র দিবে—নিরন্তর এই ভাবনা। গঙ্গাকৃলে সময় সময় অনেক সাধুসজ্জনের সমাগম হয়, তাঁহা-দের মধ্যে যদি কেহ দয়াপরবণ হইয়া তাঁহাকে দীক্ষা দান করেন-এই আশায় তিনি অনেক রাত্রি পর্যান্ত গঙ্গাতীরে বিষয়া থাকিতেন। এইব্লপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, নাগমহাশয় একদিন কুমারটুলীর ঘাটে স্নান করিতে করিতে प्रिथितन, এकটी मांज जात्राशे नहेंगा अकथानि अकमाल्लाहे जिल ষাটের দিকে আসিতেছে। বিক্রমপুরী ডিঙ্গি তাঁহার কৌতৃহণ আকর্ষণ করিল। ঘাটে লাগিলে দেখিলেন, নৌকার আরোহী তাঁহাদেরই কুলগুরু কামারথারাবাসী বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। নাগমহাশয় তাড়াতাড়ি সান করিয়া উঠিয়া গুরুদেবের পদধূলি লইয়া, হঠাৎ নৌকাযোগে তাঁহার কলিকাতায় আসিবার কারণ জিজ্ঞাস

করিলেন। বঙ্গচন্দ্র বলিলেন, "বাবা, মহামায়ার আদেশে ভােমাকে
মন্ত্রনীক্ষিত করিতেই এখানে আসিয়াছি।" নাগমহাশয় বুঝিলেন—
তাঁহার কাতর প্রার্থনা করুণাময়ী অগজ্জননীর কর্ণগােচর হইয়াছে। তাঁহার বাসা তথন কাশীনিত্রের গলিতে; পরমানন্দে বঞ্গচন্দ্র
ভট্টাচার্যাকে তথায় লইয়া গেলেন। কুলগুরুকে দেখিয়া দীনদয়ালেরও
আহলাদের অবধি রহিল না, কারণ তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ধর্মোয়াদ
পুত্র কুলগুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরদিন শুভদিন ছিল,
নাগমহাশয় সন্ত্রীক শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। ডিঙ্গি কুমারটুলীর
ঘাটে অপেক্ষা করিতেছিল। যেদিন নাগমহাশয়ের দীক্ষা হইল,
তাহার তিন চারিদিন পরে বঙ্গচন্দ্র বিক্রমপুর রওনা হইলেন।
কয়েকদিন বিশ্রাম করিবার জন্ম দীনদয়াল ও নাগমহাশয়ে তাঁহাকে
বিস্তর মিনতি করিলেন, কিন্তু বঙ্গচন্দ্র রহিলেন না। মাতৃঠাকুরাণীর
মুখে অবগত হইয়াছি বঙ্গচন্দ্র কৌলসয়াসী ছিলেন। নাগমহাশয়ের
দীক্ষার পর বৎসরান্তে তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নাগমহাশয় সাধনার অগাধ সলিলে আপনাকে ডুবাইয়া দিলেন। জপ-ধ্যানে রাত্রি পোহাইয়া ঘাইত। অমাবস্থার উপবাস করিয়া গঙ্গাক্লে বিসিয়া জপ করিতেন। জপ করিতে করিতে সময় সময় তাহার বাহজ্ঞান বিলুপ্ত হইত। একদিন তিনি তন্ময় হইয়া জপ করিতেছিলেন, জোয়ার আসিয়া তাহার অচেতন দেহ ভাসাইয়া লইয়া যায়, সংজ্ঞা হইলে তিনি সাঁতার দিয়া উঠিয়া আসেন। চল্রের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে আহারের হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়া নাগমহাশয় কিছুকাল নক্তব্রত আচরণ করিয়াছিলেন। স্থারেশ বলেন, নাগমহাশয় তত্ত্বমতেও সাধনা করিতেন। তিনি কথন ফুল-বিষদ্ধলে বাহ্যপূজা করেন নাই। দীক্ষা গ্রহণাস্তে সর্বধা জপ

তপ ধ্যান করিতেন, কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রাগমার্গে।
এই সময় নাগমহাশয় অনেকগুলি শ্যামাবিষয়ক পদাবলী রচনা
করেন। জপ ধ্যানাস্তে কথন কথন তাহার কোন কোনটী গান
করিতেন। গ্রন্থশেবে আমরা পাঠককে তাহার ভূই চারিটী
উপহার দিব।

ক্রমে ব্যবসায়ের পক্ষে ক্ষতি হইতে লাগিল। লোকে ডাকিতে আসে, পায় না,—অন্ত চিকিৎসকের কাছে যায়। উপার্জ্জনের পন্থাও সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিল।

দীনদয়াল দেখিলেন, আবার সর্বানাশ উপস্থিত। স্করেশের সহিত পত্রের দৌহাদ। হওয়াতে তিনি এক প্রকার নিশ্চিম্ন ছিলেন। পিসী-মাতার মৃত্যুর পর নাগ্মহাশয়ের মনে প্রথম যথন সংসারবৈরাগ্যের উদয় হয়, দীনদয়াল ভাবিয়াছিলেন স্থরেশের উপদেশেই তাহা দুর হইয়াছিল। স্থরেশ ধার্ম্মিক এবং সং গৃহস্থ। এমন বিচক্ষণ ব্যক্তির সংশ্রবে থাকিতে পুত্রের সে নির্বাণোন্মুথ অনল যে পুনঃপ্রজণিত হইবে, পিতার সে কথা মনেই হয় নাই। দীনদয়াল লোকের কাছে গর্ব্ব করিয়া গলিতেন, স্থরেশের সহিত সৌজ্ঞবন্ধন তাঁহার পুত্রের পক্ষে পরম কল্যাণকর হইয়াছে। এখন বুঝিলেন স্থারেশ হইতে আর কোন ভরসা নাই। সংশারধর্মে যাহাতে পুত্রের স্থমতি হয়, নিক্লপায় বুদ্ধ, বনুষা তাকে তৎসম্বন্ধে নানাবিধ উপৰেশ দিতে লাগি-লেন। হায়, বধুরই বা উপায় কি ? পতির মতি-গতি দতী পূর্ব হইতেই বুঝিয়াছিলেন। সতা বটে অন্ন-বম্বের ক্লেশ নাই। সামান্ত সংসার—পিতা পুত্রের উপার্জনে এক রকম চলিয়া যায়; কিন্তু কেবল অন্ন-বন্ধে ত জ্বয়ের অভাব পূর্ণ হয় না। স্বামীর অনুরাগই নারীজীবনের একমাত্র অবলম্বন।

বুদ্ধ পিতাকে অবসর দিয়া, হাট-বাজার প্রভৃতি সংসারের সকল কার্য্য নাগমহাশয় করেন। কিন্তু প্রাণহান পুত্রলিকা যেমন যন্ত্র-চালিত হইয়া হস্তপদ সঞ্চালন করে, নাগমহাশয়ের সকল কার্যাই সেইরূপ। কিছুতে তাঁহার মন নাই। থাইতে হয়, থান: না পরিলে নয়, তাই পরেন: ডাক্তারি করেন, তাও দীনদয়ালের পীডাপীডিতে। বধু নতশিরে দীনদয়ালের উপদেশ গুনিতেন, কিন্তু মনে মনে ভাবি-তেন—এ গৃহবাসী সন্নাসীকে বাধিতে পারে এমন রমণী এখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। মায়িক ভালবাসা না থাকিলেও নাগমহাশয় নিয়ত **সহধর্মি**ণীর ইইচিন্তা করিতেন। বধুকে তিনি কেবলই বলিতেন, "কায়িক বা মায়িক সম্বন্ধ কখন তিরস্থায়ী হয় না। যে ভগবানকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে পারে, সে-ই নরজনা সার্থক করিয়া চলিয়া যায়। যাহারা এই মায়িক সম্বন্ধে একবার লিপ্ত হইয়া পড়ে, জনাজনোও তাহাদের মোহ দূর হয় না। সংসারনরকে তাহাদিগকে পুন: পুন: বাতায়াত করিতে হয়। ছাই এ হাড়মাদের খাঁচায় যেন বদ্ধ হইও না। আমাকে ভুলিয়া মহামায়ার শরণাপর হও,—তোমার ইহকাল পরকাল ভাল হইবে।" তাপদের গৃহিণী তপ্রিনী ১ইলেন।

মা ঠাকুরাণী-কলিকা ভায় থাকাতে স্থ্রেশের যাভায়াত একদিনও
বন্ধ হয় নাই। তিনি এক একদিন নাগমহাশয়ের বাদায় আহারাদি
করিতেন। স্থরেশ বলেন, "পরিবার আদিলেও নাগমহাশয়ের
ধর্ম্মভাবের কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই।" দেবতা ভিরদিনই
দেবতা; শত প্রতিকূল অবস্থায়ও তাঁহার দেবত্ব নই হয় না।
নাগমহাশয়ও ঠিক তেমনি ছিলেন। পরিবার বলিয়া তাঁহার কোন
আঁট ছিল না।

নাগমহাশয় ক্রমেই উগ্রহইতে উগ্রতর সাধনায় নিমগ্ন হইতে লাগিলেন। এদিকে দীনদয়ালের শরীরও ক্রমে ভাঙ্গিয়া পড়িতে लांशिल । वृद्धवयुरम मीनम्यांन शांलवावरम् इ अधीरन कुराउद्भ कार्या করিতেন; তিনি দেশে গেলে, নাগমহাশয় পিতার কার্য্য চালাইতেন। এইরপে কিছুদিন কাটিল, किन्छ দীনদয়ালের দেহ আর বয় না। নাগমহাশ্যের একান্ত ইচ্ছা-পিতা এখন কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া দেশে ব্দিয়া ইইচিন্তা করেন। অবশ্র, কাষ্যা হইতে অবসর গ্রহণ করাইয়া কলিকাতায় নিজের কাছে রাখিতে পারেন। সেবা-শুশ্রার জ্বন্ত বধু রহিয়াছেন। কিন্তু কলিকাতায় থাকিলে পিতার ইষ্টচিস্তার বড় ব্যাঘাত। দীনদয়ালের নিকট নানা প্রকৃতির লোক व्यानिङ, नाना विश्वरं नहेंग्रा नाना कथा कहिङ। मीनमग्रान् ठाहाएम्ब সহিত বিবিধ আলোচনা করিতেন। সকালে দীনদয়াল সকল কার্যোর অত্যে হুৰ্গানাম লিখিতেন, কিন্তু হুৰ্গানাম লিখিতে লিখিতে উপস্থিত-ব্যক্তিগণের সহিত কথাবার্ত্তাও কহিতেন। পুত্রের তাহা বড়ই বিস্তুশ বোধ হইত। পিতাকে বলিতেন, "এফণেও বিষয়চিন্তা ভ্যাগ করিতে পারেন নাই,—হুর্গানাম লিখিতে লিখিতে আবার বিষয়ের আলাপ।" মধ্যে মধ্যে প্রায়ই পিতা-পুত্রে এইরূপ কথাস্থর হইত। অবশেবে নাগমহাশয় স্থির করিলেন, পিতাকে দেশে পাঠাইবেন। দীনদয়ালের প্রতিনিধিস্বরূপ ক্রতের কার্য্যের ভার লইয়া নাগমহাশয় তাঁহাকে দেশে রাথিয়া আসিলেন। খণ্ডরের সেবা-শুশ্রমো করিবার জন্ম বধুও সঙ্গে গেলেন।

দীনদয়াল ও বধ্ দেশে গেলে, নাগমহাশয় কুমারটুলীর বাসায় আসিয়া ব'স করিতে লাগিলেন। স্থরেশ তেমনি নিত্য আসেন, আর গুইঞ্জনে নির্বাহাটে বসিয়া ধর্মকথার আলোচনা হয়। কিন্তু কেবল

ষ্মালোচনায় স্বার নাগমহাশয়ের তৃপ্তি হইতেছে না। বলিতে লাগি-লেন, "কেবল কথায় কথায় জীবন ত চলিয়া যাইতেছে, কিছু প্রত্যক্ষ না দেখিলে জীবনধারণ করা নিক্ষল হইল।" ঠিক এই সময় স্পরেশ একদিন কেশববাবুর সমাজে গিয়া শুনিলেন যে, দক্ষিণেশবে একজন সাধু আছেন—তিনি কামকাঞ্চনত্যাগী, ভগবংপ্রসঙ্গে সর্বাদা তন্ময় হইয়া থাকেন, এবং তাঁহার মূত্মূ ত্: ভাবসমাধি হয়। স্থরেশের ইচ্ছা হইল, নাগমহাশয়কে সঙ্গে লইয়া একদিন সাধুকে দেখিতে গাইবেন। কিন্তু নানা কারণে সে কথা নাগমহাশয়কে বলা হুইল না। এইক্রপে ছই মাস কাটিয়া গেল। তারপর স্থারেশ একদিন নাগমহাশয়কে বলিলেন, "ওহে দক্ষিণেশ্বরে একজন খুব ভাল সাধু আছেন, দেখ তে यात ?" नागमराभारत जात विनन्न महिन ना,-विनालन, "बाकरे ठण।" সেই দিনই তুই खान आशाता कि कित्र शाता वाहित हरेलान। শুনিয়াছিলেন—দক্ষিণেশ্বর কলিকাতার উত্তরে; সেই মুথেই চলিতে লাগিলেন। তথন চৈত্রমাস। মাথার উপর অগ্নিবর্ষণ হইতেছে। আকাশ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী—সব অগ্নিময়। গ্রাহ্ম নাই, তুইজনে ধেন মাতোয়ারা হইয়া চলিতেছেন, কি এক অনুগ্র শক্তি তাঁহাদিগকে টানিয়া লইয়া গাইতেছে ৷ দক্ষিণেশ্ব কতদূর জ্ঞানা নাই, উভয়ে একা গ্রমনে উত্তরমুখে চলিতে লাগিলেন। বহুদুর গিয়া একজন পথিককে জিজ্ঞানা করিলেন। পথিক বলিল, "আপনারা দক্ষিণেশ্বর ছাড়াইয়া আসিয়াছেন।" সে পথ বলিয়া দিল। হু'জনে প্রায় হুইটার সময় দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাডীতে প্রবেশ করিলেন।

কি মনোহর স্থান ! যেন দেবগণের নিভৃত লীলাভূমি ! সংসারের কোলাহল নাই । মধুর পূষ্প-সৌরভে সমস্ত উত্থানথানি যেন বিভোর হইয়া রহিয়াছে । কি স্নিগ্ধ বাতাস ! কি স্থানর সরোবর ! কোথাও উচ্চশির দেবমন্দির ; কোথাও নবপল্লবিত বৃক্ষরাঞ্জি যেন শাথা আন্দোলন করিয়া ধীরস্বরে ডাকিতেছে—এস এস, সংসার-সম্ভপ্ত পথিক, এই তোমার জুড়াইবার স্থান!

দেখিতে দেখিতে তৃইজনে ভগবান্ শ্রীরামরুষ্ণ যে প্রকোঠে থাকিতেন, তাগার পূর্বদিকের দারে আদিয়া উপস্থিত হইলেন। বারপার্থে একজন শাশ্রুবারী পূরুষ বদিয়াছিলেন, নাগমহাশয় তাগাকে জিজাদা কবিলেন "মহাশয়, এখানে যে একজন ব্রহ্মচারী থাকেন তিনি কোথায় ?" ভদ্রুলোকটা বলিলেন "হাঁ, একজন আছেন। তিনি আজ চলননগরে গিয়াছেন। তোমরা আর একদিন এদ।"

এত কট করিয়া আসিয়াছেন, উত্তর শুনিয়া গুজ্পনের মর্মান্তিক কট হইল। হতাশায় বেন অবসর হইয়া পড়িলেন। কি আর উপায়! ভদ্রতার গাতিরে ভদ্রশোকটাকে একটা কথা বলিয়া বিদায় লইবার উত্যোগ করিতেছেন, নাগমহাশ্য দেখিলেন, ঘারের অন্তরাল হইতে অঙ্গুলীসঙ্গেত করিয়া কে বেন ঠাহাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। নাগমহাশ্যুকে কে ঘেন বলিয়া দিল, ইনিই সেই সাধু! শাশ্রুধারীর বাক্য উপেক্যা করিয়া গুইজ্পনে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

শাশ্রধারী ভদ্রলোকটার নাম প্রতাপচন্দ্র হাজরা। নাগমহাশয় বলিতেন—হায়, হায়, ভগবানের কি আশ্চর্য্য মায়া। বার বৎসর কাল নিকটে অবস্থান করিয়াও হাজরা মহাশয় ঠাকুরকে চিনিতে পারেন নাই। কূট তাঁর হাতে, তিনি রূপা করিয়া জানাইয়া দিলে তবে জীব তাঁহাকে জানিতে পারে। শত বৎসর জপ-ধ্যান করিলেও তাঁর রূপা না হইলে কেইই তাঁহাকে জানিতে সক্ষম হয় না। শ্রীরামক্ষের নিজ জীবনের ঘটনা হইতে স্বামী স্থবোধানন্দ শেবোক্ত কথার একটা উদাহরণ দেন:— ভাগিনেয় হৃদয় মুপোপাধ্যায়ের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন কালীঘাটে গমন করেন। শ্রীমন্দিরের পূর্বাদিকে বে পুন্ধরিণী আছে, তাহার উত্তরপারে তথন বিস্তর কচুগাছের বন ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিলেন— সেইখানে শ্রীশ্রীজ্ঞগন্মাতা একথানি লালপেড়ে কাপড় পরিয়া কুমারীবেশে কতকগুলি কুমারীর সহিত ফড়িং ধরিয়া থেলা করিতেছেন। দেখিয়াই ঠাকুর 'মা মা' বলিয়া সমাধিত্ত হইলেন এবং সমাধিতক্তের পর শ্রীমন্দিরে গিয়া দেখিলেন— যে কাপড় পরিয়া মা কুমারীবেশে থেলা করিতেছিলেন, শ্রীবিগ্রহের অঙ্গে সেই শাটা শোভা পাইতেছে। ঠাকুরের মুথে সমন্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া স্বাম্ব বলিলেন, "মামা, তথনই বল্তে হয়, মাকে গিয়ে দৌড়ে ধ'রে ফেল্ডুম।" ঠাকুর হাসিয়া বল্লেন, "তা কি হয় রে। মা না ধরা দিলে কার সাধ্য নে তাঁরে ধরতে পারে! তাঁরে কুপা না হ'লে কেউ তাঁর দর্শন পায় না।"

## চতুর্থ অধ্যায়

## <u> এরামক্রফদর্শন</u>

নাগমহাশয় ও হ্রেশ কক্ষে প্রবেশ করিয়। দেখিলেন—ভগবান্
শ্রীরামক্ষণ উত্তরাপ্ত হইয়া একথানি ছোট তক্তাপোষের উপর পা
ছড়াইয়া বিসয়া আছেন; মুথে মৃছ হাস্ত ! হ্রেশ করজোড়ে
প্রণাম করিয়া মেজেতে পাতা মাত্রের উপর বসিলেন। নাগমহাশয়
ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিলেন, কিন্তু পদধ্লি লইবার চেষ্টা করিলে
শ্রীরামকৃষ্ণ চরণ পর্শ করিতে দিলেন না—পা ওটাইয়া লইলেন।
নাগমহাশয় বৃঝিলেন, তিনি এখনও এ পবিত্র সাধুর চরণ স্পর্শ
করিবার যোগ্য হন নাই। উঠিয়া ঘরের এক পাশে বসিলেন।

ঠাকুর উভয়ের পরিচয় জিজ্ঞানা করিলেন, —িক নাম, কোথার বাড়ী, কি করা হয়, সংসারে আর কে কে আছে, বিবাহ হয়েছে কি না, ইত্যাদি। তার পর কথা কহিতে কহিতে শ্রীরামক্ষ্ণ বলিতে লাগিলেন, "সংসারে থাক্বে ঠিক পাঁকাল মাছের মত। গৃহে থাকা, তার আর দোব কি ? পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে, কিন্তু গামে পাঁক লাগে না। তেমনি গৃহে থাক্বে, কিন্তু সংসারের ময়লা মনে লাগ্বে না। নাগ হাশয় একদৃত্তে ঠাকুরের ম্থপানে চাহিয়াছিলেন; ঠাকুর জিজ্ঞানা করিলেন, "অমন ক'রে কি দেখ্ছ ?"

নাগমহাশয়—আপনাকে দেখ তে এসেছি, তাই দেখ ছি।
কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিবার পর প্রীরামক্ষণ বলিলেন, "ঐদিকে
পঞ্চনীতে গিয়ে একটু ধ্যান ক'রে এস।"

প্রায় আধঘণ্টা ধ্যান করিয়া স্করের ও নাগমহাশয় আবার ঠাকুরের ঘরে ফিরিয়া আদিলেন। তারপর ঠাকুর তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া দেবমন্দির সকল দেথাইতে গেলেন।

ঠাকুর অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিলেন, স্থরেশ ও নাগমহাশয় পশ্চাতে। প্রথমেই ঠাকুরের ঘরের সংলগ্ন ভাদশ শিবমন্দির। প্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যেক মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বেমন ভাবে শিবলিঙ্গ প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিতে লাগিলেন, সঙ্গে সঙ্গে নাগমহাশয়ও তেমন করিয়া প্রণাম-প্রদক্ষিণ করিলেন। স্থরেশ ব্রক্তরানী, ঠাকুর-দেবতা মানেন না,—নিস্তর হইয়া দেখিতে লাগিলেন। তারপর বিক্র্মন্দির। এখানেও পূর্ববং প্রণাম-প্রদক্ষিণাদি করিয়া প্রীরামকৃষ্ণ প্রীপ্রীভবতারিণীর মন্দিরাভিম্থে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

নাগমহাশয় ও স্থরেশ বিশ্বিত হইয়া দেখিলেন— শ্রীশ্রীভবতারিণীর
মন্দিরে প্রবেশ করিবামাত্র শ্রীরামক্ষের ভাবান্তর হইল। অশান্ত
বালক গেমন জননার অঞ্চল ধরিরা তাঁহার চারিদিকে ঘ্রিতে থাকে,
শ্রীশ্রীভবতারিণীকে শ্রীরামক্ষে ভেমনি করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে
লাগিলেন। তারপর শ্রীশ্রীমহাদেব ও শ্রীশ্রীমায়ের পাদপদ্মে মস্তক
স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিয়া ঠাকুর নিজকক্ষে আসিয়া বদিলেন।

বেলা প্রায় ৫টার সময় স্করেশ ও নাগমহাশয় শ্রীরামক্ষণসকাশে । বিদায় চাহিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "আবার এস, এলে-গেলে ত তবে পরিচয় হবে।"

পথে আসিতে আসিতে নাগমহাশয়ের কেবলই মনে হইত লাগিল—কে ইনি ? সাধু, সিদ্ধ মহাপুরুষ, না আরও কিছু ?

স্বরেশ বলেন, "দেদিনকার দে ভাব-ভক্তির ছবি তাঁহার হৃদয়ে চিরান্ধিত হইয়া রহিয়াছে।" আছতি পাইলে অনল বেমন জ্বলিয়া উঠে, নাগমহাশয়ের হৃদয়ে তেমনি তীত্র প্রিপ্রানা জ্বাগিয়া উঠিল,—ঈশ্বরলাভ-লালদায় তিনি পাগল হইয়া উঠিলেন। আহার-নিদ্রা একপ্রকার ত্যাগ, লোকের দঙ্গে কথাবার্ত্ত।ও বন্ধ হইল; কেবল স্করেশের দঙ্গে "এরিমক্ষণ-প্রদক্ষ" করিতেন।

প্রায় সপ্তাহ পরে আবার ত্র'জনে ঠাকুরকে দেখিতে গেলেন। উন্মাদপ্রায় নাগমহাশয়কে দেখিবামাত গ্রীরামক্ষের ভাবাবেশ হইল, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এসেছিদ, তা বেশ করেছিদ; আমি থে তোদের জন্ত এতদিন হেথায় ব'সে রয়েছি।" তারপর নাগ-মহাশয়কে কাছে বদাইয়া বলিলেন, "ভয় কি ? তোমার ভ খুব উচ্চ অবস্থা।" দেদিনও গ্রীরামরুষ্ণ নাগমহাশয় ও স্থুরেশকে পঞ্চবটীতে গিয়া ধাান করিতে বলিলেন। তাঁহারা ধাান করিতে গেলে, কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর সেখানে আসিয়া নাগমহাশয়কে তামাক সাজিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। নাগমহাশ্য তামাক সাজিতে গাইলে, প্রীরামক্রফ স্থারেশকে বলিলেন, "দেখেছিদ,—এ লোকটা যেন আগুন-জ্ৰন্ত আগুন।" বলিতে বলিতে নাগমহাশয় তামাক সাজিয়া আনিলেন। তামাক সাজিবার পর, ঠাকুর তাঁহাকে ক্রমান্বয়ে আদেশ করিতে লাগিলেন—"গামছা ও বেট্য়াটা আন," "এবার গিয়ে জলের গাড়টা নিয়ে এস," "জল ভর্ত্তি ক'রে নিয়ে এস" ইত্যাদি। শ্রীরামক্ষণকে সেবা করিতে পাইয়া নাগমহাশয়ের আনন্দের অবধি রহিল না। কেবল মনে এক ক্ষোভ—ঠাকুর शमश्री एमन नाई।

ইংার পর নাগমহাশয় বেদিন দক্ষিণেথর গেলেন, সেদিন একা। স্থারেশ কার্য্যান্তরে ব্যস্ত ছিলেন, যাইতে পারেন নাই। সেদিন ও নাগমহাশয়কে দেখিয়া শ্রীরামরুষ্টের ভাবাবেশ হইল। বুসিয়া-

ছিলেন, বিড়্ বিড়্ করিয়া কি বলিতে বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ঠাকুরকে তদবস্থাপর দেখিয়া নাগমহাশয়ের বিষম ভয় হইল। শ্রীরামক্ষণ তাঁহাকে বলিলেন, "ওগো, তুমি না ডাক্রারি কর, দেখ দিকি আমার পায়ে কি হয়েছে!" ঠাকুরের স্বাভাবিক কথা শুনিয়া নাগমহাশয় কথঞিং আশ্বস্ত হইলেন; পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "কই, কোথাও ত কিছু দেখছি না।" শ্রীরামক্ষণ্ড বলিলেন "ভাল ক'রে দেখ না, কি হয়েছে!" নাগমহাশয়ের হাদয়ের ক্লেয়ের ক্লেলে আজ দূর হইল, চরণম্পর্শের অধিকার পাইয়া আপনাকে ধন্তা মনে করিয়া অশুজলে ভাসিতে ভাসিতে বারবার সে বাঞ্ছিত চরণ হাদয়ে মস্তকে ধারণ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতেন, "ঠাহার (ঠাকুরের) নিকট কিছুই চাহিবার প্রয়োজন ছিল না; তিনি মনের ভাব বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ মনোভীষ্ট পূর্ণ করিয়া দিতেন। ভগবান্ শ্রীরামক্ষণ্ড কল্পতক, য়ে যাহা প্রার্থনা করিয়াছে, সে তৎক্ষণাৎ তাহা লাভ করিয়াছে।"

এখন হইতে নাগমহাশয়ের ধ্বব ধারণা হইল, শ্রীরামরুষ্ণ সাক্ষাৎ নারায়ণ। তিনি বলিতেন, "ঠাকুরের নিকট কয়েক দিন যাতায়াতের পর জানিতে পারিলাম, ইনিই সাক্ষাৎ নারায়ণ, গোপনে দক্ষিণেশরের বিসিয়া লীলা করিতেছেন।" "কেমন করিয়া জানিলেন ?" জিজাসা করিলে, তিনি বলিতেন, "তিনিই (ঠাকুরই) যে নিজগুণে রূপা করে জানিয়ে দিলেন 'তিনি কে' ? তাঁর রূপা না হলে কি কেউ তাঁকে জান্তে পারে, না বৃষ্তে পারে! সহস্র বর্ষ কঠোর তপশ্চর্যা কর্লেও, যদি ভগবানের রূপা না হয়, তবে কেউই তাঁকে বৃষ্তে সক্ষম হয় না।"

ইাহর পর শ্রীরামক্বঞ একদিন তাঁহাকে নিজ্ঞ দেহ দেখাইয়া

জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার এটা কি বোধ হয় ?" নাগমহাশয় করজোড়ে বলিলেন, "ঠাকুর, আর আমায় বল্তে হবে না! আমি আপনারই রূপায় জানতে পেরেছি—আপনি সেই!" ঠাকুর অমনি সমাধিত্ব হইয়া নাগমহাশয়ের বক্ষে দক্ষিণ চরণ অর্পণ করিলেন। সহসা নাগমহাশয়ের যেন কি একরূপ ভাবাস্তর হইল, তিনি দেখিলেন —সমস্ত স্থাবর জন্সম চরাচরে কি এক দিব্য জ্যোতি উছ্লিয়া উঠিতেছে।

তিনি বলিতেন, "ঠাকুরের আগমন অবধি জগতে বক্সা এসেছে, সব ভেসে যাবে, সব ভেসে যাবে! প্রীরামক্ষণ পূর্ণপ্রন্ধ নারায়ণ, এমন সর্বভাবের সমন্বয় আজ পর্যান্ত কোন অবতারে হয় নাই।"

কিছুকাল এইরূপ যাতায়াত করিবার পর একদিন নাগমহাশয় দক্ষিণেশ্বর গিয়া দেখেন, প্রীরামক্ষণ আহারাস্তে বিশ্রাম করিতেছেন। তথন স্বৈটমাস, স্বার দেদিন ভারি গ্রীয়। নাগমহাশয়ের হাতে পাথাথানি দিয়া ঠাকুর ঘুমাইলেন। কিছুক্ষণ বাতাস করিতে করিতে নাগমহাশয়ের হাত অভ্যন্ত ভারিয়া উঠিল, কিন্তু ঠাকুরের আদেশ ব্যতীত তিনি বাতাস বন্ধ করিতে পারিলেন না। ক্রমে হাত এতই ভারিয়া উঠিল বে আর চলে না! প্রীরামক্ষণ্ড অমনি তাঁহার হাত ধরিয়া বাতাস বন্ধ করিলেন। নাগমহাশয় বলিতেন, "ভগবান্ প্রীরামক্ষণদেবের সাধারণের ভায় নিদ্যাবস্থা নহে! তিনি সদাসর্বদা ক্রাগরিতই থাকিতেন। এক ভগবান্ ভিন্ন, সাধক বা সিন্ধপুরুষে, এ অবস্থা কদাপি সম্ভবপর হইতে পারে না।"

একদিন নাগমহাশয় শ্রীরামক্লফের কক্ষে বসিয়াছিলেন; "চিদানন্দরূপ: শিবোংহং শিবোংহং" বলিতে বলিতে স্বামী বিবেকা– নন্দ (তথন নরেন্দ্র) প্রবেশ করিলেন। ঠাকুর নাগমহাশয়কে দেখাইরা নরেন্দ্রকে বলিলেন, "এই এরই ঠিক ঠিক দীনতা, একটুও ভাগ নাই।" নরেন্দ্র বলিলেন, "তা আপনি যথন বল্ছেন, তা হবে।" হুইজনে আলাপ হুইতে লাগিল।

কথায় কথায় নাগমহাশয় বলিলেন,—

সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি,
ৃতোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।"
নরেক্র—আমি "তিনি-মিনি" বুঝি না। আমিই প্রত্যক্ষ
পরমাঝা। আমার ভিতর নিথিল ব্রমাণ্ড—উঠ্ছে, ভাস্ছে, তুব্ছে!
নাগমহাশয়—আপনার কি সাধ্য যে একটী চুল সোজা করেন,
তা বিশ্বক্রমাণ্ড ত দ্রের কথা। তাঁর ইচ্ছা না হলে গাছের পাতাও
নড়ে না!

নরেক্র—আমি ইচ্ছা না কর্লে চক্র-স্থ্যের গতি রোধ হয়।
আমার ইচ্ছায় এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড যন্ত্রবৎ পরিচালিত হচ্ছে।

শ্রীরামরুষ্ণ ছোট তক্তাপোষে বিদিয়া উভয়ের কথা শুনিতেছিলেন, তিনি হাদিতে হাদিতে নাগমহাশয়কে বলিলেন, "কি জানিদ্ ও থাপ-থোলা তরোয়াল, ওর ও কথা শোভা পায়, তা নরেন ও কথা বল্তে পারে।" নাগমহাশয়ের অমনি ধারণা হইল—নরেন্দ্রনাথ মানুষ নহেন, রামরুষ্ণ-লীলায় মহাদেব নরশরীরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। নরেন্দ্রনাথকে প্রণাম করিয়া নিরুত্তর হইলেন। জীবনে আর তাঁহার বিশ্বাস পরিবর্ত্তন হয় নাই। কোন বিশিষ্ট ভদ্রলোক একদিন তাঁহাকে জ্বিজ্ঞাসা করেন, "কোন মুক্তপুরুষ দর্শন করিয়াছেন কি ?" নাগমহাশয় বলিয়াছিলেন, "সাক্ষাৎ মুক্তিদাতা শ্রীরামরুষ্ণদেবকেই দর্শন করিয়াছি। আর তাঁহার সর্বপ্রধান পার্যদ লিবাবতার স্থামিজীকেও দর্শন করিয়াছি।

শ্রীরামক্বঞ্চ যাহা কিছু বলিতেন, নাগমহাশয় তাহা বেদবাক্য-স্বন্ধপ গ্রহণ করিতেন। তিনি বলিতেন, "ঠাকুর পরিহাসচ্চলেও যদি কোন কথা কহিতেন, তাহারও এক গূঢ় রহস্ত থাকিত। আমি হাঁদা লোক, তাঁহাকে বুঝিলাম কই ?"

কয়েক মাস দক্ষিণেশর যাতায়াত করিবার পর নাগমহাশয়
একদিন শুনিলেন, ঠাকুর কোন ভক্তকে বলিতেছেন, "দেথ,
ডাক্তার, উকীল, মোক্তার, দালাল, এদের ঠিক্ ঠিক্ ধর্মলাভ হওয়া
বড় কঠিন।" তারপর ডাক্তারদিগের সম্বন্ধে বিশেব করিয়া বলিলেন,
"এতটুকু ঔষধে মন পড়ে থাক্বে, তাহ'লে কি করে বিরাট
ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা হতে পার্বে ?" ইহার কিছুদিন পূর্ব্ধ হইতে
নাগমহাশয় দেখিতেন, তাহার চিকিৎসাধীন রোগীদিগের মূর্ত্তি
সর্বাদাই তাঁহার চক্ষের সমক্ষে ফুটিয়া উঠিতেছে। ইহাতে তাঁহার
ধানের বড় ব্যাঘাত হইত। শ্রীরামরক্ষের কথা শুনিয়া তিনি মনে
মনে সম্বন্ধ করিলেন, "য়ে বৃত্তি ঈশ্বলাভের প্রবল অন্তরায় বলিয়া
ঠাকুর নির্দেশ করিলেন, সে বৃত্তি ছারা অন্ন-বন্ধলাভে আমার
প্রয়োজন নাই।" সেই দিনই বাসায় আসিয়া ঔষধের বায় ও
চিকিৎসার প্রকাদি লইয়া গিয়া গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন।
ভারপর গঙ্গাহার একমাত্র জীবিকা হইল।

দীনদরাল পরম্পরায় শুনিলেন—নাগমহাশয় ডাক্তারী ছাড়িয়া
দিয়াছেন। তিনি মহা উদিগ্ন হইয়া কলিকাতায় আসিলেন। পিতার
প্রতিনিধিস্বরূপ নাগমহাশয় এতদিন কুতের কার্য্য চালাইতেছিলেন।
পালবাব্দের অন্ধরোধ করিয়া আপনার স্থলে পুত্রকে বাহাল করাইয়া
দীনদ্মাল দেশে গেলেন। কলিকাতায় এই তাঁর শেষ আসা।

কুতের কার্য্যে নাগমহাশয়কে বেশী পরিশ্রম করিতে হইত না; কেবল কথন কথন বাগবাজার বা থিদিরপুরের থালে যাইতে হইত। ডাক্তারী ছাড়িয়া এখন জ্বপতপেরও যেমন স্থবিধা হইল, দক্ষিণেশ্বর যাইবারও তেমনি অবসর পাইলেন। বাসায় গলাজল রাখিবার একটা বেশ পরিকার পরিছের স্থান ছিল, সেইখানে জ্ঞালার পাশে বসিয়া, তিনি সর্বাদা ধ্যান করিতেন। যেদিন কুতের কার্য্যের জ্ঞার বাগবাজার যাইতেন, সেদিন খাল পার হইয়া বন বাগান অঞ্চলে, একটা নির্জ্জন স্থান খ্রুজিয়া লইতেন এবং সেইখানে বসিয়া ধ্যান করিতেন। একদিন এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার কি অন্তুত দর্শনাদি হইয়াছিল; বাসায় আসিয়া স্থ্রেশকে বলিয়াছিলেন স্থানে আর কথন তাঁহার তেমন আনন্দ হয় নাই।

ক্রমে শ্রীরামক্নফের নিকট ঘন ঘন যাইতে যাইতে নাগমহাশয়ের অস্তরে অতি তীব্র বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল। সংসার ত্যাগ করিবেন স্থির করিয়া অনুমতি লইতে দক্ষিণেশ্বরে গেলেন। কিন্তু ঘরে প্রবেশ করিয়াই তিনি শুনিতে পাইলেন, ঠাকুর ভাবাবেশে বলিতেছেন, "তা সংসার আশ্রমে দোষ কি ? তাতে মন থাক্লেই হয়! গৃহস্থাশ্রম কিরপ জান ? যেমন কেল্লার ভিতর থেকে লড়াই করা!" কি বিড়ম্বনা! যিনি ফুলিঙ্গে ফুৎকার দিয়া এই দাবানল জালাইয়া তুলিয়াছেন, তিনিই বলিতেছেন, "তুমি জনকের মত গৃহস্থাশ্রমে থাক্বে। তোমায় দেখে গৃহীরা যথার্থ গৃহস্থের ধর্ম্ম শিথ্বে।" আর উপায় কি ? নাগমহাশয় বলিতেন, "ঠাকুরের শ্রীম্থ হইতে যাহা একবার বাহির হইত, তাহার অন্তথা করিতে কাহারও শক্তি সামর্থ্য ছিল না। যাহার যে পন্থা, ত্'কথায় তিনি তাহা বলিয়া দিতেন।"

শ্রীরামক্ষের আদেশ শিরোধার্য করিয়া নাগমহাশয় বাসায় ফিরিলেন, কিন্তু মন বড় ব্যাকুল হইল। মৃথে দিন রাত কেবল "হা ভগবান্, হা ভগবান্!" কথন ধ্লায় আছড়াইরা পড়েন, কথন কণ্টকে পরিয়া শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া বায়। আহারে লক্ষ্য নাই; যেদিন স্থরেশ যত্ন করিয়া কিছু থাওয়ান, সেইনিনই থাওয়া হয়, নহিলে নয়। দিন কোথায় দিয়া চলিয়া য়ায়, কথন কোথায় থাকেন, কিছুই স্থিরতা নাই। বাসায় ফিরিতে কোন দিন রাত্রি ছিপ্রহর, কোন দিন হুইটা বাজে! সামান্ত কুতের কার্য্য করাও নাগমহাশয়েয় পক্ষে এখন হুজর হইয়া উঠিল। কিছু পূর্বের রণজিং হাজরা বলিয়া এক ব্যক্তির সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। রণজিং দরিজ্বসন্তান, কিন্তু অতিধর্ম তীক্ষ; নাগমহাশয় যেদিন অক্ষম হইতেন, সেই তাঁহার হইয়া কুতের কার্য্য চালাইয়া দিত।

ইতিমধ্যে নাগমহাশরকে একবার দেশে যাইতে হইল। মা ঠাকুরাণী তাঁহার অবস্থা দেখিয়া দারুণ শক্তিতা হইলেন। বুঝিলেন —গৃহস্থাশ্রমে স্বামীর আর তিলমাত্র আস্থা নাই। নাগমহাশয়ও তাঁহাকে ব্ঝাইলেন, "শ্রীরামক্ষণ-চরণে অর্পিত দেহ দারা তাঁহার আর সংসারের কোন কার্যা হইবে না।"

নাগমহাশয়ের বাটীর পার্শ্বের একথানি ক্ষমিতে তাঁহার ভগ্নী সারদামণি একটা লাউগাছ লাগাইয়াছিলেন। গাছটা বেশ সভেজ হইয়া উঠিতেছিল। একদিন গাছের কাছে পাড়ার কোন লোক গরু বাধিয়া দিয়া যায়। কিন্তু দড়িটা এত ছোট করিয়া বাধিয়াছিল যে, গাভী লাউগাছটীর লোভে বারবার তাহার সরিধানে যাইবার চেষ্টা করিলেও, কিছুতেই ক্লতকার্য্য হইতে পারিল না। নাগমহাশয় গাভীকে এইরূপ উপর্যাপরি বিফলমনোর্থ হইতে দেখিয়া—"খাও

মা, থাও,"—বলিরা তাহার দড়িটা খুলিয়া দিলেন। গাভী মনের সাধে লাউগাছ থাইতে লাগিল। দীনদ্যাল অবাক্ হইয়া পুত্রের কার্য্য দেখিলেন, তারপর ভং সনা করিয়া বলিলেন, "নিজে ত উপার্জ্জন কর না। সংসারের যাহাতে হিত হয় সেরূপ করা দুরে থাক, এরূপ অনিষ্ট করা কেন ?" পরে কথায় কথায় বলিলেন, "ডাক্তারী ছেড়ে দিয়ে ত বস্লি, এখন কি খেয়ে কি করে দিন কাটাবি ?"

নাগমহাশয়—যা হয় ভগবান্ করিবেন, আপনি সেজস্ত ভাবনা করিবেন না।

দীনদয়াল—হাঁ, তা জানি । এখন স্থাংটা হয়ে চল্বি, আর ব্যাঙ থেয়ে পাক্বি।

নাগমহাশয় আর কোন উত্তর করিলেন না। পরিধের বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, উঠানে একটী মৃত ব্যান্ত পড়িয়া ছিল, তাহা কুড়াইয়া আনিয়া থাইতে থাইতে পিতাকে বলিলেন, "এক্ষণে আপনার হুই আজ্ঞাই প্রতিপালন করিলাম। থাওয়া পরার জন্ত আর চিস্তা করিবেন না। আপনি বসিয়া বসিয়া কেবল ইউনাম অপ করুন। আপনার পায়ে ধরিয়া বলিতেছি, এ বয়সে আর সংসার-চিস্তা করিবেন না।" পুত্রকে উন্মাদ ভাবিয়া দীনদয়াল বধ্কে বলিলেন, "আজ পেকে ওর মতের বিরুদ্ধে ধেন কিছুনা করা হয়।"

নাগমহাশয় যতদিন দেশে থাকিতেন, দীনদয়ালকে সংসার-চিস্তা করিবার অবসর দিতেন না। সর্বাদা তাঁহাকে শাস্ত্রপাঠ করিয়া শুনাইতেন। দীনদয়ালের কাছে নে সকল লোক গল্প-গুজব করিতে আসিত, নাগমহাশয় তাহাদিগকে ভৎসনা করিয়া বলিতেন, "আপনারা আসিয়া বাবার সঙ্গে আর সংসারের কথা তুলিবেন না। এক্রপ করিলে আপনারা আর এখানে আসিবেন না"

নাগমহাশয় কলিকাতায় আসিলে স্থরেশ তাঁহাকে দীনদয়ালের কথা জিজ্ঞাসা করায়, নাগমহাশয় বলিয়াছিলেন, "সংসারত্রপ কালসপে একবার যাহাকে দংশন করিয়াছে, তাহার আর রক্ষা নাই। মহামায়ার কপা না হইলে কিছুই হইবার উপায় নাই।" তারপর তিনি "জয় রামক্ষ, জয় রামক্ষ, আমার পিতাকে দয়া কর" বলিয়া আকুল হইয়া কাদিতে লাগিলেন। পরে স্বস্থ হইয়া বলিলেন, "এক্ষণেও পিতার বিয়য়চিস্তা, ছাই-ভয় সংসারের আলোচনা দূর হয় নাই। বৃত্ত হইয়াছেন, অকম হইয়াছেন, নিজে কোথাও যাইতে পারেননা, কিয় গ্রামন্থ কোন ভদ্রলোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, তিনি তাহাদের সঙ্গে সংসারের নানা কথায় নিযুক্ত হন।"

দেশ হইতে আসিয়া নাগমহাশয় একদিন শ্রীরামক্রণ্ডকে বলিলেন, "ঠা'র উপর নির্ভর হল কই ? এখনও ত নিজের চেষ্টা রহিয়াছে!" ঠাকুর নিজের শরীর দেখাইয়া বলিলেন, "এখানকার টান থাক্লে সব ঠিক্ ঠিক্ হয়ে বাবে।" নাগমহাশয় বলিতেন, "তিনি (শ্রীরামক্রণ্ড) যাকে দিয়ে যা ইচ্চা করিয়ে নেন, জীবের কোন কিছু সাধ্য নাই। মানুদের মনকে ঠাকুর য়েমন ইচ্চা গড়তে ভাঙ তে পারতেন; এ কি মানুদের কর্ম্ম।"

নাগমগাশয়ের তীব্র বৈরাগ্য দেথিয়া শ্রীরামক্ষণ আবার একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "গৃহেই থেকো, যেন তেন করে মোটা ভাত মোটা কাপড চলে গাবে।"

নাগমহাশয়—গৃতে কিন্ধপে পাকা যায় ? পরের তৃঃপ কট দেখে কিন্ধপে স্থির থাকা যায় ? শ্রীরামরুম্ণ — ওগো, আমি বল্ছি, মাইরি বল্ছি, বরে থাক্লে তোমার কোন দোষ হবে না। তোমার দেখে লোক অবাক্ হবে।

নাগমহাশয়—কি করে গৃহস্থাশ্রমে দিন কাট্বে ?

শ্রীরামক্ষণ—তোমার আর কিছু কর্তে হবে না, কেবল সাধুসঙ্গ কর্বে।

নাগমহাশয়—সাধু চিন্ব িক করে ? আমি যে হাঁদা লোক !

শ্রীরামক্ষ্ণ — ওগো, তোমায় সাধু খুঁজে নিতে হবে না ; তুমি

স্বরে বসে থাক্বে, যে সকল যথার্থ স: আছেন, তাঁরা এসে

নিজেরাই তোমার সঙ্গে দেখা কর্বেন ।

দিন যাইতে লাগিল, নাগমহাশয় ভাবিতে লাগিলেন—যতদিন সংসারধান্ধায় গ্রিতে হইবে ততদিন শান্তির আশা ত্রাশা। স্থির করিলেন, রণজিংকে কুতের কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ভগবচ্চিন্তা করিবেন। স্ক্যোগমত একদিন পালবাব্দের কাছে কথাটা পাড়িলেন। বাব্রা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার তা'হলে কি করে চল্বে ?" নাগমহাশয় বলিলেন, "তিনি (রণজিং) দয়া করিয়া যাহা দিবেন, তাহাতে এক প্রকার চলিয়া যাইবে।"

পালবাব্রা দেখিলেন—নাগমহাশয়ের বারা সংসারের কাজকর্ম চলা অসন্তব, তবে যাহাতে এই প্রতিপালিত পরিবারের অরকষ্ট না হয় তাহার একটা উপায় করিতে হইবে। তাঁহারা রণজিংকে ডাকাইলেন এবং লাভের অর্দ্ধাংশ নাগমহাশয়কে দিতে স্বীকার করাইয়া কুতের কার্য্য বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। রণজিং নাগমহাশয়ের স্বভাব জানিত; পাছে থকা করিয়া কিলেন। রণজিং একা সমস্ত টাকা তাঁহাকে একে ক্রেক্

বাসাথরচ চালাইয়া টাকা ডাকযোগে দীনদয়ালকে পাঠাইয়া দিত।

বন্দোবন্তের কথা শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "তা বেশ হয়েছে, তা বেশ হয়েছে।"

নিশ্চেষ্ট হইয়া নাগমহাশয় উগ্রত্য তপস্থায় নিমগ্ন হইলেন এবং সর্বাদাই প্রীরামক্ষণসকাশে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে রবিবারে, ছুটীর দিনে তিনি কথন দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন না; বলিতেন, "কত বিবান্ বৃদ্ধিমান্, গণ্যমান্ত লোক রবিবারে ঠাকুরের কাছে যান, আমি মৃথ'লোক, তাঁহাদের কথা কি বৃথিব!" এফন্ত অন্তান্ত রামক্ষণভক্তগণের সঙ্গে তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। এখন সর্বাদা যাতায়াতের কারণ, কাহারও কাহারও সঙ্গে পরিচয় হইতে লাগিল।

একরাত্রে গিরিশ গুইটী বন্ধুর সহিত দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন।
তিনি শ্রীরামক্ষের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—ঘরের কোণে,
কুতাঞ্জলি হইয়া, অতি দীনহীনভাবে একটা লোক বিদয়া আছেন।
লোকটার আকার অতি শুক, কিন্তু চক্ষু গুইটী তারার মত
জলিতেছে! ঠাকুর তাহার সহিত গিরিশের আলাপ করাইয়া
দিলেন। কি শুভক্ষণে দেখা, সেই প্রথম পরিচয়েই, গিরিশের
সহিত নাগমহাশ্রের সৌহত্ত জন্মিল।

নাগমহাশর প্রায়ই অপরাত্নে গঞ্চাতীরে বেড়াইতেন। একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলেন—একটা তরুণবয়স্ক সৌমামুর্ত্তি যুবক পদচারণ করিতেছেন। নাগমহাশয়ের মনে হইল, বোধ হয় ইনি এক্জন রামরুক্ষ-ভক্ত। যুবার সহিত পরিচয় করিয়া জানিলেন তাঁহার অমুমান সতা। ইনিই স্থামী ভুরীয়ানন্দ (তথন হরিরাজ)। তুরীয়ানন্দের কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের কথা বলিতে বলিতে, নাগ-মহাশয় বলিতেন, "এমন না হলে কি আর ঠাকুরের রূপাপাত্র হয়েছেন।"

নাগমহাশয় এখন হইতে জামা জ্তার ব্যবহার একেবারে ছাড়িয়া দিলেন। বারমাস একখানি ভাগলপুরী খেস গায়ে দিয়া থাকিতেন। আহার সম্বন্ধে শ্রীরামক্ষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বর-ইচ্ছায় যথন থেমন আহার পাবে, তাই খাবে; তোমার এতে কিছু বিধিনিষেধ নেই; তাতে কোন দোষ হবেক নি।" এজ্জা আহারসম্বন্ধে নাগমহাশয় কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম রাখিতেন না। যথন যেমন পাইতেন, তেমনি থাইতেন। সাধারণতঃ তাঁহার আহার অতি অল্প ছিল, দিনান্তে গ্রাস ছই অন থাইতেন; বলিতেন, "ঘত দিন দেহ আছে, কিছু কিছু টেল্প দিতেই হইবে!" রসনার ভালমন্দ আশ্বাদের লালসাকে জয় করিবার জ্লাস, তিনি থাছজ্বব্যের সহিত লবণ বা মিষ্ট ব্যবহার করিতেন না। বলিতেন, "জিহ্বার স্থাবেছা হবে।"

নাগমহাশ্যের অর্দ্ধেক বাসা ভাড়া দেওয়া ছিল। কীর্ত্তিবাস নামে একটা মেদিনীপুরের লোক সপরিবারে তাহাতে থাকিত এবং চালের ব্যবসায় করিত। বাসায় সে জ্ঞা সময়ে সময়ে অনেক কুঁড়ো জ্ঞমা হইত। নাগমহাশ্যের একদিন মনে হইল, সেই কুঁড়ো থাইয়া জীবন ধারণ করিবেন। ভাবিলেন, "যা হ'ক কিছু থেয়ে জীবন ধারণ কর্লেই হল, ভালমন্দ আস্থাদের অত প্রয়োজন কি ?" লবণ বা মিষ্ট না দিয়া কেবল গঙ্গাজল মাথিয়াই সেই কুঁড়ো থাইলেন। ভিনি ছইদিন এইরূপ আহার করিবার পর কীর্ত্তিবাস জানিতে পারিয়া, সমস্ত কুঁড়ো বেচিয়া ফেলে। সেই অবধি সে আর বাসায়

কুঁড়ো জমিতে দিত না। নাগমহাশয় বলিতেন, "কুঁড়ো খেয়ে আমার क्लान कहे हम नि ; वतः भतात दिश हालका दोध हल, शिनताल আহারের বিচার কর্তে গেলে, কথনই বা ভগবান্কে ডাক্ব, আর কথনই বা তাঁর স্থরণ মনন কর্ব! নিয়ত ভালমন্দ থাতের বাছ বিচার **কর্তে** গেলে, শুচিবায়ু হয়।" সাধু-সজ্জন জ্ঞানে কীর্ত্তিবাস ৰাগমহাশয়কে বিশেষ শ্ৰহ্মা-ভক্তি কবিত। বাসায় ভিথারী আসিলে নাগমহাশর যদি ভিকাদানে অসমর্থ হইতেন, কীর্ত্তিবাস তাঁহার সহায়তা করিত। স্থারেশ বলেন, "মামার বাসা বড রাস্তার উপর ছিল বলিয়া নিতা অনেক ভিথারী আসিত, কিন্তু কেহ শৃন্তহন্তে ফিরিত না। একদিন এক বৃদ্ধ বৈষ্ণব নাগমহাশয়ের বাসায় ভিক্ষা করিতে আসে। আহারোপ্যোগী চারিটী আলোচাল বাতীত নাগ-মহাশয়ের সে দিন আর কিছই ছিল না ৷ কীর্ত্তিবাসও তথন বাসায় উপস্থিত নাই। নাগমহাশয় ভিথারীর নিকটে আসিয়া অতি বিনীতভাবে বলিলেদ, 'আজ আর আমার অন্ত কিছুই নাই কেবল চারিটা আলোচাল আছে, নেবেন কি ?' বৃদ্ধ বৈষ্ণব তাঁহার अक्षानर्गत अत्रम श्री उ इटेग्रा ज्यात्मा जीन नहेंग्रा ठिनग्रा तान !"

স্বেশ বলেন, "আমার সহিত নাগমহাশয়ের ত্রিশ প্রত্রিশ বৎসরের আলাপ ছিল, কিন্তু আমি কথন তাঁহাকে জলগাবার থাইতে দেখি নাই। দেবতার প্রসাদী এবং ঠাকুরের মহোৎসবের প্রসাদী সন্দেশ বাতীত তিনি অন্ত সন্দেশ থাইতেন না, বলিতেন 'জিহ্বার স্থপেছা হইবে।' তিনি নিজে ভাল জিনিস কথন থাইতেন না, কিন্তু অপরকে থাওয়াইতে তিনি মুক্তহন্ত ছিলেন।"

বিষয়প্রসঙ্গ নাগমহাশয় একেবারেই করিতেন না, অপরে করিলে কৌশলে বন্ধ করাইয়া দিতেন। বলিতেন, "জয় রামক্রঞ, আজ কি কথা তুলিয়াছেন ? ঠাকুরের নাম করুন, মায়ের নাম করুন।"
কোনও কারণে কাহারও উপর ক্রোধ বা অশ্রনার উদয় হইলে,
তিনি নিকটে বাহা পাইতেন, তাহারই দারা আপনার শরীরে অতি
নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করিতেন। তিনি কথনও কাহারও নিন্দাবাদ
করিতেন না, বা কাহারও বিপক্ষে কোন কথা বলিতেন না।
একবার বাক্তিবিশেষের সম্বন্ধে তাঁহার মুখ দিয়া একটী বিরুদ্ধ কথা
বাহির হইয়া পড়ে। নিকটে একখণ্ড প্রস্তর পড়িয়াছিল, তিনি
তদ্ধারা আপনার মস্তকে বার বার আঘাত করিতে লাগিলেন।
মাথা ফাটিয়া অনর্গল রক্ত পড়িতে লাগিল। প্রায় মাসাবধি সে ঘা
শুকায় নাই। বলিতেন, "বেশ হইয়াছে, যে যেমন পাজি তাহার
সেইক্লপ শান্তি হওয়া দরকার।"

রিপু জয় করিবার জন্ম তিনি দীর্ঘ লত্যন দিতেন, এমন কি পাঁচ ছয় দিন পর্যান্ত নিরম্ উপবাসে থাকিতেন। একবার এইরূপ দীর্ঘ লত্যনের পর নাগমহাশয় রন্ধন করিতে বসিয়াছেন, সেই সময় স্থরেশচন্দ্র তাঁহার কাছে উপস্থিত হন। বোধ হয় স্থরেশকে দেখিয়া নাগমহাশয়ের যেন কোনরূপ বিসদৃশ ভাবের উদয় হইয়া থাকিবে— "আমার অপরাধ দ্র হইল না", বলিয়া তিনি রন্ধনের হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া কেলিলেন! আক্ষেপ করিতে করিতে স্থরেশকে প্রাণাম করিতে লাগিলেন। সে দিন আর তাঁহার অরাহার হইল না। আধ পয়সার মৃতি ও আধ পয়সার বাতাসা থাইয়া পডিয়া রহিলেন।

শির:পীড়াবশতঃ নাগমহাশয়কে স্নান ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। এখন হইতে জীবনের শেষ বিংশতি বর্ষ তিনি স্বার স্নান করেন নাই। সেক্ষন্ত তাঁহার শরীর অতিশয় ক্লম্ফ দেখাইত। তার উপর কঠোর সাধনায় তাঁহার অন্তরের দীনতা অঙ্গে অঞ্চে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। গিরিশ বলেন, "অহং শালাকে ঠেলিয়ে ঠেলিয়ে নাগমহাশয় তাঁর মাথা ভেলে ফেলে দিয়েছিলেন, তাঁর আর মাথা
তোলবার যো ছিল না।" পথ চলিবার সময় তিনি কথনও কাহারও
আগ্রে যাইতে পারিতেন না। অতি সামাল্য মুটে মুজুরদিগকেও
পথ ছাড়িয়া দিয়া পশ্চাতে চলিতেন। তিনি কাহারও ছায়া
মাড়াইতে পারিতেন না এবং বিছানায়ও বসিতে পারিতেন না।
কেহ তামাক সাজিয়া দিলে তাঁহার থাওয়া হইত না, কিন্তু তিনি
সকলকে তামাক সাজিয়া থাওয়াইতেন। মনের মত লোক পাইলে
ছিলিমের পর ছিলিম সাজিয়া থাওয়াইতেন এবং আপনিও
থাইতেন। এমন কি মথন সে লোক বিদায় চাহিত, নাগমহাশয়
ছাড়িতেন না, "আর এক ছিলিম থাইয়া য়ান" বলিয়া তাহাকে
বসাইতেন, তারপর কত এক ছিলিম চলিত! তিনি বলিতেন,
"আমি অধম কীটাধম, ভূতলোক, আমার ছারা কোন কার্য
হইবার নহে; তবে যদি আপনাদের তামাক সাজিয়া রূপালাভ
করিতে পারি, তবেই এ জ্বল সফল হইবে।"

নাগমাশয় রাগমার্গের সাধক হইলেও, বৈধীভক্তির বিশেষ
পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি আপনি বেরপ উগ্র সাধন করিতেন,
অপরকেও তজ্রপ করিতে উপদেশ দিতেন। এই লইয়া স্থরেশের
সঙ্গে একদিন তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল। নাগমহাশয়ের সঙ্গে আট নয়
দিন দক্ষিণেখরে বাতায়াতের পর মুরেশকে কায়্ম উপলক্ষে কোয়েটা
যাইতে হয়। যাইবার পূর্বে শ্রীরামরুক্তের নিকট হইতে দীক্ষা ও
সাধন উপদেশ লইবার জন্ম নাগমহাশয় মুরেশকে নিতান্ত পীড়াপীড়ি
করিয়া বলেন। ময়ে তখন স্থরেশের বিশাস ছিল না বলিয়া তিনি
নাগমহাশয়ের সহিত বিস্তর বাদ-প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন।

অবশেষে স্থির হইল, শ্রীরামকৃষ্ণ থেক্সপ উপদেশ দিবেন, সেইক্সপ কার্য্য হইবে। পরদিন ছইজনে দক্ষিণেশ্বর গেলেন এবং উপস্থিত হইয়াই নাগমহাশয় স্থারেশের দীক্ষার কথা উত্থাপন করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "এগো, এ ত ঠিক কথা বল্ছে! দীক্ষা নিয়ে সাধন ভজন কর্তে হয়, তুমি এর কথা মান্ছ না কেন ?" স্থারেশ বলিলেন, "মন্ত্রে আমার বিখাস নাই।" শ্রীরামকৃষ্ণ নাগমহাশ্যকে বলিলেন, "তা এখন ওর দরকার নাই, হবে, হবে, পরে হবে!"

কিছুদিন কোয়েটা-বাস করিবার পর, স্থরেশের মন দীক্ষার জন্ত লালায়িত হইয়া উঠিল। স্থির করিলেন, কলিকাতায় আসিয়া ঠাকুরের নিকট দীক্ষা লইবেন। কিন্তু যথন তিনি কলিকাতায় আসিলেন তথন শ্রীরামরুঞ্চের লীলা অবসানপ্রায়। দিন থাকিতে নাগমহাশয়ের কথা শুনেন নাই ভাবিয়া স্থরেশের মনে বড় ধিকার হইল। শ্রীরামরুফ্ট যথন স্বস্তরপ সংবরণ করিলেন, স্থরেশের তথন বিষম আত্মমানি উপস্থিত হইল। রাত্রে নিত্য গিয়া গঙ্গাতীরে বিসয়া থাকিতেন আর মনের হুঃথ পতিতপাবনী জাহ্নবীকে বলিতেন। একদিন ধর্ণা দিয়া গঙ্গাক্তলে পড়িয়া রহিলেন। রাত্রিশেষে দেখিলেন—ভগবান্ শ্রীরামরুফ্ট গঙ্গাগর্ভ হইতে উঠিয়া আসিতেছেন। স্থরেশের আর বিশ্বয়ের সীমা রহিল না। ঠাকুর কাছে আসিয়া তাঁহার কাণে বীজমন্ত্র দিলেন। স্থরেশ যেমন তাঁহার পদধূলি লইতে যাইবেন, অমনি শ্রীমৃত্তি অস্তর্হিত হইল।

এইরূপে প্রায় চারি বৎসর কাটিয়া গেল। ক্রমে ভগবান্ শ্রীরামরুঞ্চের লীলাবসানের সময় সন্নিকট হইয়া আসিয়াছে। দক্ষিণে-খরের সে আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কলিকাতার উত্তরে, কাশীপুরে রাণী কাত্যায়নীর জামাতা গোপালবাবুর বাগানবাচীতে শ্রীরামকৃষ্ণ কর্মশ্যায় পড়িয়া আছেন। নাগমহাশয় ব্ঝিলেন
—শ্রীরামকৃষ্ণের স্বস্থর সংবরণের আর বেশী বিলম্ব নাই। এথন
আর সর্বাদা ঠাকুরের কাছে যাইতে পারিতেন না, বলিতেন,
"ঠাকুরের রোগযন্ত্রণা দেখা দ্রের কথা, স্মরণ করিতেও হৃৎপিগু
বিদীর্ণ হইয়া যাইত। যথন ঠাকুর স্বেচ্ছায় নিজ্প শরীরে রোগ
রাখিয়া দিলেন, যথন কোনরূপেই তাঁর যন্ত্রণার লাঘব করিতে
পারিলাম না, তথন তাঁহার সমীপে না যাওয়াই স্থির করিয়া ঘরে
বিসমা রহিলাম। কেবল কদাচ কথন যাইয়া তাহাকে দর্শন করিয়া
আসিতাম।" শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে যথন অহরহঃ অন্তর্দাহ হইতেছে,
সেই সময় একদিন নাগমহাশয়কে দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,
"ওগো, এগিয়ে এয়, এগিয়ে এয়, আমার গা খেঁসে বয়! তোমার
ঠাপ্তা শরীর স্পর্শ করে আমার শরীর শাতল হবে!" বলিয়া
শ্রীরামকৃষ্ণ অনেকক্ষণ নাগমহাশয়কে আলিঙ্গন করিয়া বসিয়া
শ্রীরামকৃষ্ণ অনেকক্ষণ নাগমহাশয়কে আলিঙ্গন করিয়া বসিয়া

স্থারেশ কোয়েটা হইতে আসিয়া ঠাকুরকে দেখিতে গেলে, প্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "সেই ডাক্তার কোথা ? সে নাকি খুব ডাক্তারী জ্ঞানে ? তাকে একবার আস্তে বলো ত !" স্থারেশ আসিয়া নাগমহাশয়কে জ্ঞানাইলেন। নাগমহাশয় কাশীপুরে উপস্থিত হইলে, প্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "ওগো এসেছ ? তা বেশ হয়েছে! এই দেথ না ডাক্তার-কবিরাজেরা ত সব হার মেনে গেছে! তুমি কিছু ঝাড়ফুঁক জ্ঞান ? জ্ঞান ত দেথ দিকি যদি কিছু উপকার কর্তে পার!" নাগমহাশয় নতমুথে একটু চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, প্রীরামকৃষ্ণের সাংঘাতিক ব্যাধি মানসিক শক্তিবলে নিজ্ঞাদেহে জ্ঞাকর্ষণ করিয়া লইবেন। সহসা তাঁহার শরীরে এক

অপূর্ব উত্তেজনা দেখা দিল, বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, জানি, আপনার কুপার দব জানি, এখনি রোগ দারিয়ে দেব।" বলিয়া ঠাকুরের অভিমুখে অগ্রদর হইতে লাগিলেন। ভগবান্ শ্রীরামক্ষণ তাঁহার অভিপ্রায় ব্রিয়া তাঁহাকে আপনার নিকট হইতে দ্রে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, "তা তুমি পার, রোগ দারাতে পার।"

ঠাকুর অপ্রকট হইবার পাঁচ সাতদিন পূর্ব্বে নাগমহাশন্ব আর একদিন তাঁহাকৈ দেখিতে গান। ঘরে প্রবেশ করিয়াই শুনিলেন. ঠাকুর বলিতেছেন, "এ সময় কি কোথাও আমলকী পাওয়া যায় প মুখটা কেমন বিস্থাদ হয়েছে, আমলকী চিবুলে বোধ হয় পরিষ্কার হত !" উপস্থিত ভক্তগণের মধ্যে একজ্ঞন বলিলেন, "মহাশ্য় ! এখন ত আমলকীর সময় নয়, কোথায় পাওয়া যাবে ?" নাগমহাশয় ভাবিতে লাগিলেন—ঠাকুরের শ্রীমুথ থেকে যথন আমলকীর কথা বাহির হইয়াছে, তথন নিশ্চয় কোথাও না কোথাও পাওয়া যাবে। তিনি জানিতেন, ঠাকুরের যথন যাহা অভিলাধ হইত, যে কোন প্রকারে হউক তাহা আসিত। একদিন শ্রীরামরুফের কমলালের থাইবার প্রয়াস হয়। ঠাকুর লেবুর কথা স্বামী অন্ততানলকে (তথন লাট্র) বলিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে নাগমহাশয় কমলা-লেবু লইয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন। ঠাকুর অতি আগ্রহে সেই লেবু থাইয়াছিলেন। এই ঘটনাটী ভাবিতে ভাবিতে, নাগমহাশয় কাহাকেও কিছু না বলিয়া আমলকী অৱেষণ করিতে বাহির হইয়া গেলেন। ক্রমে হই দিন, আড়াই দিন অতিবাহিত হইয়া গেল. নাগমহাশয়ের দেখা নাই। এই সময় তিনি কেবল বাগানে বাগানে আমলকী অন্বেষণ করিয়া বেডাইয়াছেন। তিন দিনের দিন আমলকী লইয়া খ্রীরামরুফ্য-সমীপে উপস্থিত হইলেন। আমলকী পাইয়া ঠাকুর বালকের গ্রায় আনন্দ করিতে করিতে বলিলেন, 'আহা, এমন স্থলর আমলকী তুমি এই অসময়ে কোথা থেকে জ্ঞোগাড় কর্লে ?" তারপর ঠাকুর স্বামী রামরুষ্ণানন্দকে ( তথন শূলীবার ) নাগমহাশয়ের জন্ম আহার প্রস্তুত করিতে বলিলেন। নাগ-মহাশয় ঠাকুরের নিকটে বসিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। আহার প্রস্তুত হইলে রামক্ষণানন্দ সংবাদ দিলেন, কিন্ত নাগমহাশয় উঠিলেন না। অবশেষে শ্রীরামক্রফ তাঁহাকে আহার করিবার জন্ম নীতে যাইতে আদেশ করিলেন। নাগমহাশ্য নীচে আসিয়া আসনে বসিলেন। কিন্তু ভক্ষাক্রবা স্পর্ণ করিলেন না। আহার করিবার জন্ম সকলে তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু নাগমহাশয় স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। সে দিন একাদনীর উপবাস; নাগমহাশয়ের মনোভাব-ঠাকুর যদি দয়া कतिया প্রসাদ দেন, তবেই ব্রতভঙ্গ করিবেন, নচেৎ নয়। किंदु त्म कथा काहात्क ९ वत्नन नाहै। नाशमहाभग्न यथन किंद्रु एउँ আহার করিলেন না, তথন রামক্ষণানন ঠাকুরকে গিয়া সে কথা জানাইলেন। শ্রীরামক্রফ বলিলেন, "ওর থাবার পাতাটা এথানে নিয়ে আয়।" তাহাই হইল। রামরফানল পাতাভদ থাছদ্রবা আনিয়া শ্রীরামক্লফের সম্মধ্যে ধরিলে, তিনি সকল সামগ্রীর অগ্রভাগ क्रिस्ताय म्मर्भ कतिया मिया विशासना "এই वात्र मिर्रा, थारव এथन।" दामक्रकानम म्हे পां श्रुनदां नागमहागरक वानिया पितन, নাগমহাশয় 'প্রদাদ-প্রদাদ-মহাপ্রদাদ,' বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন ও পরে থাইতে আরম্ভ করিলেন। থাইতে প্রাইতে পাতাথানি পর্যান্ত তাঁার উদরত্ত হইয়া গেল। প্রসাদ বলিয়া मिल, नागमहानग्र किंद्रहे পরিত্যাগ করিতেন না। রামরুফানন্দ বলেন, "আহা সেদিন নাগমহাশয়ের কি ভাবই দেখা গিয়াছিল।"
এই ঘটনার পর শ্রীরামক্রফ-ভক্তগণ নাগমহাশয়েকে আর প্রায়
পাতায় করিয়া প্রদাদ দিতেন না। যদি কথন পাতায় প্রদাদ দেওয়া
হইত, সকলে সতর্ক থাকিতেন, নাগমহাশয়ের থাওয়া শেষ হইলেই,
পাতাথানি কাড়িয়া লইতেন। যে ফলে বাচি আছে, তাহার বীচি
অস্তরিত করিয়া তাঁহাকে থাইতে দেওয়া হইত। ১২৯৩ সালে,
৩১শে শ্রাবণ, রবিবার, সংক্রান্তি দিনে, ভগবান্ শ্রীরামক্রফ লীলা
সংবরণ করিলেন। সংবাদ পাইয়া নাগমহাশয় শ্রশানে গমন
করেন। পরে গহে আসিয়া নিরম্ব উপবাস করিয়া রহিলেন।

ঠাকুরের অপ্রকট হইবার পর স্বামী বিবেকানন্দ সকল ভক্তেরই
আশ্রয়-স্বরূপ হইয়ছিলেন। তিনি তাঁহাদের তর্বাবধান করিছেন।
স্বামিজী শুনিলেন — নাগমহাশয় একথানি লেপ মৃড়ি দিয়া অনাহারে
পড়িয়া আকছেন। এমন কি স্বান শৌচাদির জন্মও উঠেন না।
স্বামী অথণ্ডানন্দ (তথন গঙ্গাধর) ও স্বামী ত্রীয়ানন্দকে সঙ্গে
লইয়া নরেক্রনাথ নাগমহাশয়ের বাসায় গেলেন। অনেক ডাকাডাকির পর নাগমহাশয় উঠিয়া বসিলেন। নরেক্রনাথ বলিলেন,
"আজ আমরা আপনার এথানে ভিক্ষার জন্ম এসেছি!" নাগমহাশয়
তৎক্ষণাৎ বাজারে গিয়া নানাবিধ জবাদি কিনিয়া আনিলেন।
ইতিমধ্যে অতিথিত্রয় স্বান করিয়া আদিয়াছেন এবং নাগমহাশয়ের
ভাঙ্গা তক্তাপোধের উপর বসিয়া শ্রীয়ামক্ষণ-প্রস্ক করিতেছেন।
তিনথানি পাতা করিয়া আহার্য্য দেওয়া ইইল। স্বামিজী আর
একথানি পাতা করাইয়া তাহাতেও থাবার দেওয়াইলেন। পরে
সেই পাতায় বসিবার জন্ম নাগমহাশয়কে বিস্তর অন্ধরোধ করিলেন,
তিনি কিছুতেই বসিলেন না। স্বামিজী বলিলেন, "আছে। থাক্,

উনি পরেই থাবেন।" আহারাস্তে বিশ্রাম করিতে বসিয়া নরেক্রনাথ নাগমহাশয়কে আবার অমুরোধ করিলেন। নাগমহাশয় বলিলেন, "হায়, হায় আজও এ দেহে ভগবানের ক্পা হল না, একে আবার আহার দোক, আমা হতে তা আর হবে না।" স্বামিজী বলিলেন, "আপনাকে থেতেই হবে, নইলে আময়া যাছি না।" অনেক বৃঝাইবার পর নাগমহাশয় সে দিন আহার করেন। শীরামকৃষ্ণের লীলাবসানের পর বাগবাজারনিবাসী প্রসিদ্ধ ভক্ত শীর্কুক বলরাম বস্থ পুরীধামে বাস করিবার জন্ম নাগমহাশয়কে বিশেষ জেদ করেন। নবদীপে বাস করিবার জন্ম নাগমহাশয়কে বিশেষ জেদ করেন। নবদীপে বাস করিবার জন্ম পালবাব্রা তাঁহাকে অনেক অমুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পূর্ণ বায়ভার বহন করিতে উভয়েই স্বীকৃত হন। নাগমহাশয় বলিলেন, "ঠাকুর গৃহে থাকিতে বলিয়া গিয়াছেন; তাঁহার বাক্য এক চুল লম্মন করিতে আমার ভিলমাত্র সাধ্য নাই।" সকলের অমুরোধ লম্মন করিয়ে শ্রামকৃষ্ণের আদেশ মাথায় ধরিয়া নাগমহাশয় দেশে গিয়া গৃহে বাস করিলেন।

এই সময় ভাগ্যকুলের কুণ্ড্বাব্রা নাগমহাশয়কে ৫০ টাকা মাসিক বেতনে পারিবারিক চিকিৎসকরপে থাকিবার জন্ম অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি স্বীকৃত হন নাই।

## পঞ্চম অধ্যায়

## দেশে অবস্থান

গৃহে বাস করিয়া নাগমহাশয় প্রাণপণ যত্নে পিতৃসেবা করিতে লাগিলেন। দীনদ্যাল এখন অক্ষম হইয়াছেন। নাগমহাশয় অনেক সময়ে তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া স্নান শৌচাদি করাইয়া আনিতেন। পরিপাটিরূপে তাঁহার শ্যা রচনা করিয়া দিতেন। তাঁহার যেদিন যাহা খাইতে ইচ্ছা হইত, যতে সংগ্রহ করিয়া আনিতেন। দীনদয়াল কোন সময় আক্রেপ করিয়া বলিয়াছিলেন. "হুর্গাচরণ ত উপার্জন করিল না; কত লোকে মায়ের অর্চ্চনা করিতেছে, আমাদের শক্তি থাকিলে আমরাও করিতাম, সে সোভাগ্য হইল না।" নাগমহাশয় সেকথা জানিতে পারিয়া, সেই বৎসর হইতে পিতার সম্ভোষার্থে প্রতি বৎসর হুর্গাপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, সরস্বতীপূজা প্রভৃতির আয়োজন করিতেন। দীন-দয়ালকে তিনি ক্ষণিকের জন্ম সংসারচিন্তা করিবার অবসর দিতেন না, সর্বদা তাঁহার কাছে বসিয়া ভাগবত পুরাণাদি শাস্ত্র পাঠ করিতেন। পুজের নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টায় পিতার মন ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া গেল। নাগমহাশয় প্রতি বৎসর শারদীয় উৎসবের **প্রয়োজনী**য় ম্পিনিসপত্র কিনিতে পূজার পূর্বে একবার কলিকাতায় স্বাসিতেন। এবার অসিয়া স্থরেশকে বলিলেন, "ক্রমে তাঁহার (দীনদয়ালের) মন পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বিষয়চিম্ভা এখন আর তাঁহাকে আক্রমণ করে না। তিনি দিনরাত কেবল ভগবচ্চিস্তায় ও ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে অতিবাহিত করেন।"

পূর্ববন্ধ তন্ত্র-প্রধান দেশ, শুদ্ধাভক্তি অপেক্ষা দেখায় দিদ্ধাইএর আদর বেশী। স্বামী বিবেকানন্দ একদিন আমায় বলিয়াছিলেন, "গুরে, তোদের বাঙ্গাল দেশে কেবল বৈষ্ণব ও তান্ত্রিকেরই প্রভুত্ব দেখে এলুম! এমন বামাচারী ও দিদ্ধাইএর দেশ ত বড় একটা চোথে পড়েনি।" শ্রীরামরুষ্ণ একবার নাগমহাশয়কে জিজ্ঞানা করিয়াছিলেন, "গুগো, তোমাদের ওদেশে কেমন দব সাধু আছেন ?" নাগমহাশয় বলিলেন, "ওদেশে কোন বিশিপ্ত সাধু ভক্তের দর্শন পাই নাই।" তিনি বলিতেন, "গঙ্গাহীন দেশে ভক্তেরা শরীর ধারণ করিতে চাহে না। তার্কিক হইতে পারেন, পণ্ডিত হইতে পারেন, কিন্তু মা ভাগীরথী-চীরে জন্মগ্রহণ না করিলে, শুদ্ধাভক্তি লাভ হয় না।" নাগমহাশয় দেশে আদিয়া বাদ করিবার কিছু পূর্ব্ব হইতে শ্রীযুক্ত নিউবর গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত বিজয়রুষ্ণ গোস্বামী পূর্ব্বাঞ্চলে শুদ্ধভক্তিত্ব ব্যাখ্যা করিতেছিলেন।

নাগমহাশয় জানিতেন, বিজয় শ্রীরামরুঞ্-ভক্ত। দেশে আসিয়া
নাগমহাশয়কে একবার ঢাকায় যাইতে হয়, সেই স্থযোগে তিনি
বিজয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। বিজয় নাগমহাশয়কে
চিনিতেন না; কিন্তু সাধন-প্রস্থত স্ক্রে অন্তর্গৃষ্টি বলে ব্রিয়াছিলেন
যে, দীনহীন বাতুলের বেশে কোন মহাপুরুষ ঠাহাকে দর্শন দিতে
আসিয়াছেন। যথন কথায় কথায় প্রকাশ হইল, নাগমহাশয়
শ্রীরামরুঞ্-ভক্ত, বিজয়ের তথন আর আনন্দের সীমা রহিল না।
পরমাত্মীয় জ্ঞানে ঠাহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং অশেষবিধ
শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বিজয়কে দেখিয়া

নাগমহাশয়ও আহলাদিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বলিতেন, "ঠাকুরকে দর্শন করিয়াও কেন যে তিনি (বিজয়) অত্যান্ত সাধুর কাছে গিয়া ঢলিয়া পড়িতেন, ইহাই এক আশ্চর্য্য বিষয়!" বিজয় বিখ্যাত বারদীর ব্রহ্মচারীর নিকট যাতায়াত করিতেন। তারপর নাগমহাশয় আরও বলিতেন, "গোস্বামী মহাশয়ের ভায় মহাজনেরও যথন মতিভ্রম হয়, তথন অত্যে পরে কা কথা!" বিজয় শ্রীরামক্ষের নিকটে বিসিয়া চফু মুদিয়া ধ্যান করিতেন শুনিয়া গিরিশ বাবু বলিয়াছিলেন, "গাকে পলকহীন নেত্রে দর্শন করা উচিত, ঠার সামনে চোথ বুজে বসে গাকে, এ আবার কেমনলোক!" এই কথার উল্লেখ করিয়া নাগমহাশয় গিরিশবাবুর বিভাবুদ্ধির বিশেষ প্রশংসা করিতেন ও "জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ" বলিয়া গিরিশের উদ্দেশে প্রণাম করিতেন।

পূর্ব্বক্ষে বারদীর ব্রন্ধচারীর বিশেষ প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি ছিল। বন্ধচারীর শিশ্য ব্রন্ধানন্দ ভারতীর জ্বেদে নাগমহাশ্য একবার বারদী গিয়াছিলেন। ব্রন্ধানন্দের পূর্ব্ব নাম—তারাকান্ত পঙ্গোপাধ্যায়। তারাকান্ত ওকালতী করিয়া মাসে প্রায় ছই শত, আড়াই শত টাকা উপার্জন করিতেন। সঙ্কীর্ত্তন, সাধুসেবা ও সাধনভঙ্গনে তারাকান্তের বিশেব উৎসাহ ছিল। ব্যবসায় ছাড়িয়া ক্রমে তিনি সাধনভঙ্গনে মন দিলেন। তারাকান্ত সর্ব্বদাই নাগমহাশয়ের কাছে আসিতেন এবং কথন কথন একাদিক্রমে দশ পনের দিন পর্যান্ত দেওভোগে থাকিতেন। কিছুদিন পরে তিনি উক্ত ব্রন্ধচারীর নিকট যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। তারাকান্ত কথন কথন ব্রন্ধচারীর শিশ্য এবং কথন বা আপনাকে ব্রন্ধচারীর পূর্বজন্মের গুরু বিদিয়া পরিচয় দিতেন। তারাকান্ত একদিন দেওভোগে

আসিয়া নাগমহাশয়কে বলেন যে, তাঁহার পূর্বজন্ম শ্বরণ হইয়াছে এবং তিনি এথন চক্র, সূর্যা, ব্রন্ধলোক প্রভৃতিতে গমনাগমন করিতে পারেন: আরও বলেন, ধর্মাধর্ম সব মিথ্যা, এক জ্ঞানই সতা। তারাকামের ভাবামের দেখিয়া নাগমহাশয় বলিতেন. "गर्थार्थ श्वक ও উপদেষ্টার আশ্রয় না পাইলে, উচ্চ উচ্চ সাধকগণও বিপথগামী হইয়া পডেন।" ব্ৰহ্মচারীকে দেখিবার জন্ত তারাকান্ত মধ্যে মধ্যে নাগমহাশয়কে অন্তরোধ করিতেন। একবার তাঁহার নিতান্ত পী ঢাপী ডিতে নাগমহাশয় স্বীকৃত হইলেন। সাধ-দর্শনে ঘাইতেছেন, নারায়ণগঞ্জ হইতে কিছু ফল মিগ্রার কিনিয়া লইয়া গেলেন। ব্রহ্মচারী নমীপে উপস্থিত হইয়া দেগুলি উপহার দিলেন, কিন্তু ব্রহ্মচারী তাহার কণামাত্র স্পর্ণ করিলেন না। নিকটে একটা যাঁড দাঁডাইয়া ছিল, সমস্ত দ্রব্য তাহাকে থাইতে দিলেন। তারপর নাগমহাশয়ের শুষ্ক কায়, ক্লক্ষ্ কেশ, দীনহীন বেশ দেখিয়া ব্রন্মচারী তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিলেন। নাগমহাশয় নতশিরে বসিয়া রহিলেন। তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া, ব্রহ্মচারী অধিক তর উত্তেজিত হইয়া শ্রীরামক্লফের বিরুদ্ধে বছবিধ অযথা বাকা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। নাগমহাশয় আর সহ কবিতে পারিলেন না। ক্রোধে তাঁহার শরীর দিয়া অধি বাহির হইতে লাগিল। সহসা দেখিলেন, তাঁহার সন্নিকটে এক ভীষণাকৃতি ক্ষণপিঙ্গল ভৈরব-মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া ব্রহ্মচারাকে ছুড়িয়া कित्रा मिवाव अन्न अनुमिन हाहिए उटह ! नागमहा नत्र दकांध সংবরণ করিয়া লইলেন। "হায় ঠাকুর! তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া কেন আমি সাধু দর্শন করিতে আসিলাম! কেন আমার এত মতিভ্রম হইল !" বলিয়া মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন ; তারপর,

"হা রামক্ষ, হা রামক্ষ," বলিতে বলিতে ছুটিতে আরম্ভ করিলেন। যথন ব্রহ্মচারীর দৃষ্টিবহিভূতি হইলেন, তথন শাস্ত হইয়া চলিতে লাগিলেন। গৃহে ফিরিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন আর কথন সাধুদর্শনে যাইবেন না। কেহ সাধুদর্শনের কথা বলিলে তিনি বলিতেন, "আপনাতে আপনি থেকো বেও নামন কারু ঘরে।"

নাগমহাশয় সাংসারিক কোন ঘটনায় কথন বিচলিত হইতেন না, কিন্তু গুরুনিন্দা শুনিলে এই "অক্রোধ প্রমানন্দ" সাধকের ধৈৰ্যাচাতি হইত। নারায়ণঞ্জের কোন বিশিষ্ট ভদ্রলোক একদিন নাগমহাশয়ের শুগুরবাটীতে বসিয়া প্রীরামক্ষের কথায় কতকগুলি অথথা দোষারোপ করেন। নাগমহাশয় অতি বিনীতভাবে তাঁহাকে নিরস্ত হইতে বলিলেন: কিন্তু তিনি যতই বিনয় কবিতে লাগিলেন. লোকটীর বাক্য তত্তই উচ্ছ খল হইয়া উঠিতে লাগিল। নাগমহাশয় তবু বলিলেন, "এ বাডীতে বসিয়া অন্থা ঠাকুরের নিশাবাদ করিবেন না।" তথনও সে ব্যক্তি নিরস্ত হইলেন না। অবশেষে নাগমহাশয় বলিলেন, "তুমি এখান থেকে এক্ষণ বেয়োও, নতুবা আজ মহা অকল্যাণ হবে।" লোকটীর তাহাতেও চৈত্র নাই; রসনার স্থর পরদায় পরদায় উঠিতেছে, আরও এক গ্রাম উঠিল ! নাগমহাশয়ের চকু দিয়া অগ্নিফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, ক্রোধে জ্ঞানশুন্ত হইয়া লোকটার পুষ্ঠে পাতৃকাঘাত করিতে করিতে विनातन, "द्वादां भाग वर्धान तथरक, वर्धान तम ठीकूदत्र निना।" लाकि ए अर्डान शास्त्र धक्यन প্রতিপত্তিশালী, প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি। প্রহার খাইয়া যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "আচ্ছা দেখা যাবে তুমি কেমন সাধু, এর পরিশোধ শীঘই পাবে!" নাগমহাশয় তাঁহার কথায় ক্রকেপ না করিয়া বলিতে লাগিলেন.

"হা ঠাকুর ! তুমি এমন লোককে কেন এখানে নিয়ে এস, যে তোমার নিলা করে ! ধিক্ এ সংসার আশ্রমকে ।" নাগমহাশয় কিছুক্ষণ পরে শাস্ত হইয় বিদলেন । সে লোকটা কয়েকদিন পরে ফিরিয়া আসিলেন এবং নাগমহাশয়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন । নাগমহাশয় অমনি জল ! তাহাকে অভয় দিয়া কাছে বসাইয়া, তামাক সাজিয়া থাওয়াইলেন ! তিনি বাটা যাইবার সময় সঙ্গে সঙ্গে আলো লইয়া কতদূর তাঁহাকে রাথিয়া আসিলেন ৷ সাধুর পাছকাঘাতে লোকটার ১৮তভ হইয়াছিল ৷ গিরিশবাব এই ঘটনা ভানিয়া নাগমহাশয় কলিকাতায় আসিলে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি ত জুতো পরেন না, তবে তাকে মারতে জুতো পেলেন কোথা ?" নাগমহাশয় বলিলেন, "কাান্ তার জোতা দিয়েই তাকে মারিলাম ।" তারপর 'জয় রামক্ষ্ণ, জয় রামক্ষ্ণ' বলিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন ৷ গিরিশ বলেন, "নাগমহাশয় মথার্থই ফণাধারী নাগ।"

একদিন আমি তাঁহার সঙ্গে বেলুড় মঠে যাইতেছিলাম। চল্তি নৌকা, নানা প্রকৃতির লোক যাত্রী, নাগমহাশয় উঠিয়া জড়সড় হইয়া বসিলেন। নৌকা লালাবাব্র ঘাটের কাছে আসিতেই মঠ দেখা গেল। নাগমহাশয় আমাকে তাহা দেখাইয়া, প্রণাম করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে তজপ করিতে দেখিয়া নৌকার একজন আরোহী মঠের নানাক্রপ নিলা করিতে লাগিল। পরম আমোদ বোধ করিয়া আরও চুই তিনজন উৎসাহে তাহার সঙ্গে যোগ দিলেন। নাগমহাশয় আর ছির থাকিতে পারিলেন না; ছুই হত্তের বৃদ্ধাঙ্গুছিয় প্রথম নিল্কের মুথের সম্মুথে আনিয়া বলিতে লাগিলেন—"তোমরা ত জান কেবল 'বোগাযোগ' আর ক্রপার

চাক্তি! তোমরা মঠের কি জান ? চোথে ঠুলি দিয়ে বসে আছ; ধিক্, ঐ জিহবাকে যাতে জনর্থক সাধুনিলা কর্লে!" নিলুক নাগমহাশরের উদ্ধত মূর্ত্তি দেখিয়া মাঝিকে ডাকিয়া বলিল, "ওরে ভিড়ো, ভিড়ো, নৌকা ভিড়ো, আমি এইখানেই নেবে যাবো!" পূজাপাদ স্বামী বিবেকানক আমার নিকট সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "স্থানবিশেষে নাগমহাশয়ের মত সিংহ হওয়াই দরকার।" পরে বলিলেন, "একি নকল রে, এ যে আসল সোনা।"

বারদীর ব্রহ্মচারীর এক শিষ্য ছিলেন, তিনি কথন কথন
নাগমহাশয়ের নিকট আসিতেন। এই ঘটনার পর শিষ্য আসিয়া
একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "ব্রহ্মচারী শাপ দিয়াছেন, মুথে রক্ত
উঠিয়া এক বংসরের মধ্যে আপনার মৃত্যু হইবে।" নাগমহাশয়
হাসিয়া বলিলেন, "তা আমার একটা রোমও নই হইবে না।" বংসর
পার হইয়া গেল, শাপ বিফল হইল দেখিয়া, শিষ্য বারদীর সংশ্রব
পরিতাাগ করিয়া নাগমহাশয়ের অভ্যাত হইলেন এবং জ্ঞানপথ
ছাড়িয়া ভক্তিপথে জরায় উন্নত হইলেন। নাগমহাশয় বলিতেন,
"বারদীর ব্রহ্মচারী গৃহস্থ লোকদের বেদাস্তজ্ঞানের কথা বলিয়া
আনেকের মস্তিক্ষ বিকৃত করিয়া দিয়াছেন। গৃহীদের পক্ষে জ্ঞানবিচার পদা, যেমন বিকারগ্রস্ত রোগীর প্রশাপবাকা।"

নাগমহাশয়ের বাটীতে একদিন এক সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন, তাঁহার ত্যাগনিষ্ঠার পরিচয় ছিল কেবল বস্ত্রে; বিরক্ত ভাব নিরীহ গৃহস্থাদের উপর; এবং ঈশ্বরামুরাগ যত থাক বা না থাক, গঞ্জিকার উপর অতি অসাধারণ আদক্তি ছিল। গঞ্জিকাসেবায় তেমন দক্ষ মহেশ্বর আর দিতীয় ছিল না। সন্ন্যাসী উলঙ্গ হইয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু দুর হইতে নাগমহাশয়কে দেখিয়া একটু কিন্তু হইয়া

কাপড়থানি পরিলেন; তারপর নাগমহাশয়ের কাছে গিয়া সিদ্ধাই-এর প্রদঙ্গ আরম্ভ করিলেন। নাগমহাশয় বলিলেন, "এ সকল ভাব অতি হেয় এবং শুদ্ধাভক্তি লাভের বিরোধী।" সন্ন্যাদী সে কথা কাণে না ভূলিয়া বলিলেন, "আমি বিঠা থেয়ে সাত দিন থাক্তে পারি!"

নাগমহাশয়—ভাতে আর বাহাত্রী কি ৷ কুকুর সারাজীবন বিভা থেয়ে জীবন ধারণ কর্তে পারে !

সন্ন্যাসী—আমি উলপ হুইয়া সারাজীবন অবস্থান করিতেছি!
নাগমহাশয়—উন্মাদ পাগল, পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর জন্তুরাও
উলপ থাকে। তাতে আর তাদের বাহাতুরী কি ?

मन्नामी—আমি বৃক্ষমূলে জীবন যাপন করিতেছি।

নাগমহাশয়—কত ইতর জন্ত গাছ আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহাতে আর বিশেষ প্রশংসার বিষয় কি ?

সন্ন্যাসী এইরূপ আরও আরও কত সির্নাইএর কথা বলিতেন, নাগমহাশয়ের প্রিয়ভক্ত নটবর আর অবসর দিলেন না, সন্ন্যাসীকে সংহার মুদ্রা দেথাইলেন। সির্নাই সম্বন্ধে নাগমহাশয় বলিতেন, "ও ত পাঁচ মিনিটের কার্য্য, পাঁচ মিনিট বস্লেই যে কোন সিদ্ধি লাভ করা যায়।"

সাধারণতঃ এইরূপ সাধু সন্ন্যাসীই তথন পূর্ববঙ্গে দেখা যাইত এবং তথার তাহাদের প্রতিষ্ঠাও ছিল। নাগমহাশয়ের দীনহীন ভাব, মলিন বেশ, বিশেষতঃ তাঁহাকে সচরাচর লোকের ভায় সংসারের কালকর্মাও করিতে দেখিয়া প্রথম প্রথম কেহ তাঁহাকে সাধু মহাপুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু একবার তাঁহার সহিত যিনি আলাপ করিতেন, তিনিই বুঝিতেন—এই দীন হীন গৃহস্থ মন্ত্রাদেহে দেবতা! আমার আত্মীয় দীনবন্ধু মুথোপাধ্যায় আমার সঙ্গে একদিন দেওভোগে গিয়াছিলেন। দীনবন্ধু সুগায়ক; নাগমহাশয় তাঁহার 'প্রসাদ পদাবলী' শুনিয়া যার পর নাই তৃপ্তি লাভ করেন। দীনবন্ধ বলেন, "এমন মহাপুরুষ জীবনে আর দর্শন করি নাই। শাস্ত্রে বিত্রাদি মহাত্মার কথা শোনা যায়; নাগমহাশয়কে দেখিয়া মনে হয়, তিনি তাঁহাদের অপেক্ষা কিছুতেই কম নহেন। আমার মনে হয় বিত্র নাগমহাশয়ের দেহে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।"

আমার খণ্ডর শ্রীযুক্ত মদনমোহন বাক্ষড়ী মহাশ্য লোক-পরম্পরায় শুনিতে পান যে, নাগমহাশারের সংশ্রবে আসিয়া তাঁহার জামাতা (লেথক) লেথাপড়ায় এবং সাধারণতঃ সংসারধর্ম্মে আস্থাহীন হইতেছেন। প্রকৃত অবস্থা কি জানিবার জন্ত মদনবাবু এক দিন দেওভাগে আসিয়া উপপ্তিত হইলেন। নাগমহাশয়কে দেখিয়া তাঁহার সকল উর্লেগ দ্র হইল। নাগমহাশারের আদর বল্লে, সরল অমায়িক ব্যবহারে ও অতিথিসংকারে পরম প্রীত হইয়া মদনবাবু বলিয়াছিলেন "জামাতা যথন এমন মহাপুরুষের কাছে যাতায়াত করেন, তথন তাঁহার ভয় বা চিস্তার কারণ কিছুই নাই।"

প্রীরামর্ক্ষ বলিতেন, "ফুল ফুটিলে আর প্রমরকে ডাকিতে হয় না।" যাঁহারা যথার্থ সাধুসঙ্গপ্রিয়, প্রকৃত ধর্মান্থরাগী, তাঁহারা ক্রমে একে একে নাগমহাশয়কে দেখিতে আসিতে লাগিলেন। ক্রমে দ্র দ্রান্তর হইতে লোক আসিতে লাগিল। সময় সময় মূন্সেফ, ডেপুটা প্রভৃতি উচ্চ রাজকর্মাচারিগণও আসিতেন। নাগমহাশয় মাভাঠাকুরাণীকে বলিলেন, "ঠাকুরের শেষ দয়া ও আশীর্কাদ ইদানীং পূর্ণ হইল। যাঁহারা এখানে আসিতেছেন, তাঁহারা সকলেই যথার্থ ধর্মান্ত্রাগী, ঠাকুর আমায় সেইরূপ বলিয়া দিয়াছেন। উাহাদের যত্র আদর করিও, তোমার মঙ্গল হইবে।"

রাজকর্মচারিগণ আদিলে নাগমহাশয় তাঁহাদিগকে সন্থমে অভিবাদন করিতেন; বলিতেন, "মহাশক্তির ইচ্ছায় ইংরাজ দেশের রাজা হইয়াছেন; ইহাদিগকে অমান্ত করিলে ভগবতী অসন্তোধ হন।" তিনি ইংরাজ রাজতের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। বলিতেন, "মা মহারাণী শক্তির অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার পুণ্যেই ইংরাজের অভ্যাদয় হইয়াছে। ইংরাদের শাসনে প্রজা স্থথে থাকিবে।" যুদ্ধবিগ্রহের কথায় বলিতেন, "জগতে রজোগুণের প্রভাবে চিরদিন মারামারি কাটাকাটি চলিয়াছে। সম্বৃত্তিতে স্থিত না হইলে হিংসাবৃত্তির নিরোধ হয় না।"

নাগমহাশয়কে যে কেহ দেখিতে আসিত, তিনি তাহাদিগকে কিছুনা থাওয়াইয়া ছাড়িতেন না। যাহারা হই তিন দিনের পথ হইতে আসিত, তাহাদিগকে আবার শয়নের স্থান দিতে হইত। যাহার যতদিন ইচ্ছা থাকিতেন। পূজামওপের সন্মুথে দক্ষিণদিকের বরপানি অতিথিদিগের জন্ম নির্দিষ্ট ছিল। অতিথিসংকারে এই সামান্ম গৃহস্থ-পরিবারের সকলেরই অসামান্ম উৎসাহ ছিল। দীনদ্যাল বলিতেন, "বলে ছলে বামনে থায়, তার ফলে ফর্মে যায়। যা হক, অতিথি ত্রাহ্মণ সন্ধানেরা যে এই দীনদ্বিতের কুটারে আসিয়া চ্মুটো অর পান, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য!" নাগমহাশ্য বলিতেন, "এ সকলই ঠাকুরের লীলা! ঠাকুর লীলা-শরীরে এক ছিলেন, ইদানীং তিনিই আবার নানাম্র্তিতে আমাকে কুপা করিতে আসিয়াছেন।" তিনি যথার্থ নারায়ণ-জ্ঞানে অতিথির সেবা করিতেন।

একদিন নাগমহাশয়ের শূলবেদনা ধরিয়াছে, যন্ত্রণায় মধ্যে মধ্যে অজ্ঞান হইরা পড়িতেছেন। গৃহে চাল নাই, দৈবাৎ আট দশজনলোক আসিয়া পড়িল। সেই অস্থথেই তিনি বাজ্ঞারে চলিয়া গেলেন। তিনি কথন মুটের দারায় মোট বহাইতেন না। হাটবাজার করিয়া আপনিই মাথায় করিয়া আনিতেন। সেদিন চালের মোট মাথায় করিয়া আনিতে আনিতে তাহার বেদনা বৃদ্ধি হইল, চলিতে চলিতে পথে পড়িয়া গিয়া বলিতে লাগিলেন, "হায় হায়, রামহুক্ষদেব আজ কি করিলেন। গৃহে নারায়ণ উপস্থিত, তাহাদের সেবায় বিলম্ব হইল। ধিক্ এ হাড়মাসের গাঁচায়, য়ল্বারা আজ ভগবানের সেবা হইল না।" বেদনার একটু উপশম হইলে, মোট মাথায় লইয়া তিনি বাড়ী আসিলেন। উপস্থিত অতিথিদিগকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হায়, হায়, আপনাদের নিকট অপরাধী হইলাম। আপনাদের সেবার বিলম্ব হইল।"

কোনদিন রাত্রে পাঁচ ছয় জন হবিয়াশী অতিথি উপস্থিত, কিন্তু নাগমহাশয়ের ঘরে আতপ তণ্ডুল অভাব। দোকানপাট তথন বন্ধ হইয়াছে, মাতাঠকুরাণী ভালা হাতে করিয়া আতপ চাউল ধার করিতে বাহির হইলেন। আমরা তাহাতে কুদ্ধ হইয়া উঠিতাম। নাগমহাশয় আমাদিগকে ব্ঝাইতেন, "এ সকলই ঠাকুরের ইচ্ছা, ঠাকুরের দয়া, আমার পরীকা মাত্র।"

একদিন বর্ষাকালে তাঁহার গৃহে হুই জ্বন অতিথি আসিয়া উপস্থিত। সে দিন ঘোর হুর্যোগ, বর্ষার বিরাম নাই। নাগ-মহাশয়ের বাটীতে মোটে চারিখানি ঘর ছিল; তাহার তিনখানির চাল দিয়া জল পড়িতেছে। একথানি ঘর ভাল ছিল, নাগমহাশয় তাহাতে শয়ন করিতেন। অতিথিদ্যের আহারাদি হইল, কিস্ক শন্ধনের স্থান কোথায় হয় ? নাগমহাশয় মাতাঠাকুরাণীকে বলিলেন, "আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য ! এই সব সাক্ষাৎ নারায়ণের জন্ত একটু কষ্ট সহিতে পারিবে না ? এস, আমরা ঘরের কানাচে বিসিয়া ঠাকুরের নাম করিতে করিতে রাত্রি যাপন করি !" অতিথিদের ঘর ছাড়িয়া দিয়া, হ'জনে ঘরের কানাচে বিসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণনামে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন ।

সামাক্ত গৃহত্তের মাসিক আয় বায় যেমন নিদ্ধারিত থাকে, নাগমহাশয়ের দেরপ ছিল না। ক্তের কার্য্যে সকল বংসর সমান লাভ পাইতেন না এবং অতিথির সংখ্যা ও নির্দ্ধিট ছিল না। সেজন্ত সংসারে সময়ে সময়ে জিনিসপত্রের অভাব হইয়া পড়িত। যথন যে দ্রব্যের অন্টন হইত, নাগমহাশয় নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের পরিচিত দোকানদারদিগের নিকট হইতে তাহা ধারে আনাইয়া লইতেন এবং বৎসরাস্তে রণজিতের প্রেরিত টাকা পাইলে, তাহা-দিগকে প্রাপ্য যতদুর দাধ্য চুকাইয়া দিতেন। বাজারে নাগমহাশয়ের যেরপ সমুম ছিল, অনেক ধনী মহাজনের ভাগো সেরপ ঘটিত না। নাগমহাশয়ের নিয়ম ছিল, এক দোকান হইতে জ্লিনিস नहें एउन : विनार्जन, "मर्जात काँ है था किला मजाई जाहारक मर्सना রক্ষা করেন, ভগবান তাহাকে অবশুই রূপা করেন।" বাহার কাছে ত্তিনি দ্রব্যাদি কিনিতেন সে তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত। যে মূল্যে অন্ত ক্রেতাকে যে জ্বিনিস দিত, নাগমহাশয়কে তাহা অপেকা বেশী দিত। নাগমহাশয় তাহা জানিতে পারিলে বলিতেন, "অন্তক্তেও या एक व्यामारक ७ जोरे मिरवन, दब्नी मिरवन ना ।" वाखाद्य धावना ছিল নাগমগাশয় ভারি পয়মন্ত, বেদিন তাঁহার হাতে প্রথম বউনি हरेटन, मिलन निक्तं दनी विकाय हरेटन। मिछनि मोछ श्रष्टारेवांत्र জন্ত, গোয়ালা হধ বেচিবার জন্ত তাঁহাকে সাধ্যসাধন করিত। একদিন অতিরিক্ত হুগ্নের প্রয়োজন হওয়াতে এক গোয়ালার কাছে তিনি তাহা কিনিলেন এবং হাতে তথন খুচরা প্রসা না থাকায় গোয়ালাকে একটা টাকা দিলেন। নাগমহাশ্য কথন বাকি প্রাপা ফেরত চহিতেন না। তিনিও চাহিলেন না, গোয়ালাও বাকি প্রসা ফেরত দিল না। আর একদিন সেই গোয়ালার কাছে হুগ্ন কিনিয়া নাগমহাশ্য সে দিনের দাম নগদ চুকাইয়া দিলেন, বাকি প্রসার কথা কিছুই বলিলেন না। গোয়ালা ভাবিল এ পাগল মানুন, হয়ত ভ্লিয়া গিয়ছে। সে বাকির কথা তুলিল না, সে দিনের নগদ দাম লইয়া গেল।

আমি কথন কথন তাঁহার সঙ্গে বাজারে গিয়াছি। নাগমহাশয় কথন দর-দিস্তর করিতেন না; দোকানী যে দর বলিত, সেই দর দিতেন। নাগমহাশয়কে দশন করিতে আদিয়া একবার একবাক্তি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। নাগমহাশয় অতি যত্ন করিয়া রোগীর শুশ্রাঝা করিলেন। সে আরোগা ইইলে তাহাকে বাড়ী পাঠাইবার জন্ম তাঁহাতে ও আমাতে একথানি নৌকা ভাড়া করিতে গেলাম। মাঝি গাহা চাহিল, নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হওয়ায়, আমি বকাবকি আরম্ভ করিলাম। নাগমহাশয় আমায় ভংগিনা করিয়া বলিলেন, "অনর্থক বিবাদের প্রয়োজন কি ৄ ইহারা কথন মিথাা কথা বলে না।" মাঝি যে ভাড়া চাহিয়াছিল, তাহাই স্থির হইল। রোগীকে আনিয়া উঠাইয়া দিলাম। তাঁহার নিকট সম্বল কিছু ছিল না। নাগমহাশয় তাঁহার ভাড়া দিলেন, এমন অনেককেই তাঁহাকে প্রথ-থরচ দিতে হইত।

এইরূপ অপরিমিত ব্যয়ে নাগমহাশয়কে কিছু ঋণগ্রস্ত হইতে

হইল। তাঁহার সে ঋণ পরিশোধ করিয়া দিতে চাহিলে, নাগমহাশয় সম্মত হইলেন না। পূজাপাদ স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে আসিয়া নাগমহাশয়ের ঋণের কথা শুনিয়া, সাহায়্য করিবার প্রস্তাব করেন। নাগমহাশয় বলিলেন, "সয়াসিগণ যে আমাকে রূপা করেন, এই যথেষ্ট। যা হ'ক করে পালবাব্দের প্রদত্ত অর্থহারাই আমার সংসার এক প্রকার স্থাথ ছঃথে চ'লে যাবে।" ঋণের জ্লজ্ঞ আমাদের চিন্তিত দেখিলে তিনি বলিতেন, "না মিলে নাই বা খাব, তবু গৃহস্থের ধর্মত্যাগ কর্তে পার্ব না। আপনাদের ওসব ছাই ভন্ম ভাব্বার প্রয়োজন নাই! ভগবান্ শ্রীরামক্ষণ্ণ যা হয় কর্বেন।"

নাগমহাশয় কথন চাকর রাখিতেন না। তিনি দেশে থাকিতে লোক :নিযুক্ত করিয়া গৃহসংস্কার করিবার যো ছিল না। নাগমহাশয় যথন স্থানাস্তরে থাকিতেন, মাতাঠাকুরাণী সেই সময় জঙ্গল কাটাইয়া, চাল ছাওয়াইয়া গৃহসংস্কার করাইয়া রাখিতেন। একবার নাগমহাশয় দীর্ঘকাল দেশে থাকায়, তাঁহার সমস্ত ঘরগুলি অব্যবহায়্য হইয়া পড়িয়াছিল, চাল দিয়া জল পড়িত। ঘর নৃতন করিয়া ছাওয়াইবার জঙ্গ, মাতাঠাকুরাণী একজন ঘরামী নিযুক্ত করিলেন। ঘরামী বাটাতে প্রবেশ করিবামাত্র, নাগমহাশয় শহায় হায় করিতে লাগিলেন; তাহাকে বসাইয়া তামাক সাজিয়া দিলেন। কিছুক্তণ পরে ঘরামী চালে উঠিয়া কাজ করিতে আরম্ভ করিল। হায় হায় করিতে করিতে নাগমহাশয় তাহাকে নামিয়া আসিতে বলিলেন; বিনয় করিতে লাগিলেন, কিছু ঘরামী কিছুতেই নামিল না। তথন আরু নাগমহাশয় স্থির থাকিতে গারিলেন না, কপালে করাঘাত করিতে করিতে বলিলেন,

"হার ঠাকুর, তুমি কেন আমার এই গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে আদেশ করিয়া গেলে; আমার স্থথের জন্ত অন্ত লোকে থাটিবে, ইহা আমাকে দেখিতে হইল। ধিক্ এ সংসার আশ্রমে। জাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া ঘরামী নামিয়া আসিল। সে নামিবামাত্র নাগমহাশর আবার তামাক সাজিয়া দিয়া, তাহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। তাহার শ্রান্তিদ্র হইলে, সমস্ত দিনের প্রাপ্য চুকাইয়া দিয়া বিদায় দিলেন।

নৌকায় উঠিয়া নাগমহাশয় মাঝিকে নৌকা চালাইতে দিতেন না, আপনি লগী ধরিয়া বাহিয়া বাইতেন। অপর আরোহিগণ তাঁহাকে ক্ষান্ত করিবার বিন্তর চেন্তা করিত, নাগমহাশয় কাহারও কোন কথা শুনিতেন না। সেজস্ত কেহ পারতপক্ষে তাঁহাকে নৌকায় উঠিতে দিত না। বর্ধাকালে দেওভোগ গ্রাম জলপ্লাবিত হইয়া থাকে, নৌকা ব্যতীত এ-বাড়ী ও-বাড়ী রাওয়া যায় না। নাগমহাশয়ের নিজের নৌকা ছিল না। মাতাঠাকুরাণী প্রতিবাসিগণের সাহায়ে পূর্ব্ব হইতেই জালানী কার্চ প্রভৃতি সংগ্রহ

প্রতিদিন সন্ধার সময় নাগমহাশয় ধৃপ ধূনা দিয়া শ্রীরামক্ষের ছবি আরতি করিতেন। ভক্তের সম্মিলন হইলে প্রায় সন্ধীর্ত্তন হইত। সন্ধীর্ত্তনের সঙ্গে নাগমহাশয় প্রায় যোগ দিতেন না, প্রান্ধণের একপাশে বসিয়া সকলকে তামাক সাজিয়া থাওয়াইতেন। তিনি উপস্থিত থাকিলে কীর্ত্তনে মহাশক্তির আবির্ভাব হইত। কীর্ত্তনান্তে নাগমহাশয় কেবল রামকৃষ্ণ নামের জ্বয়ধ্বনি করিতেন।

কোৰা কীৰ্ত্তনে কেন, নাগমহাশয়ের বাটীর সকল ক্রিয়া-কাজেই ভক্তির পূর্ণ উচ্ছাস লক্ষিত হইত। এক বৎসর সরস্বতী

পূজার দিন আমি তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হই। তিনি মধ্যে মধ্যে আমার মুথে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিতেন। একই প্লোকের পূথক ব্যাখ্যা শুনিয়া বলিতেন, "তাও বটে, আবার তাও বটে। যে ্মেন অধিকারী তাহার জন্ম শাস্ত্রের সেইরূপ বাাখ্যা হইয়াছে। ইহাতে ব্যাথ্যাকভাদের কোন দোষ নাই।" ঠাকুরের বছরূপীর গল্ল উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "ঈশবের অনস্ত রূপ, যিনি যেমন ব্যাছেন, তিনি সেইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার কি যে স্থরপ কেইট কিছু বলিতে পারে না।" তারপর মণ্ডপোপরি অবস্থিত। দেবীমূর্তি দেখাইয়া বলিলেন, "এও স্ব স্তা। এই নেবদেবীর সাধনা করিয়া কত লোক মুক্ত হইয়া গিয়াছেন,"---বলিয়া বার বার দেবীকে প্রাণাম করিতে লাগিলেন। দ্রবাসস্থারে মণ্ডপ পরিপূর্ণ, পুরোহিত পূজা করিতেছেন। নাগমহাশয় পুনরায় (मर्वोष्ट्रिक का कतिया विलासन,—"मा या नाका प्रविनाकिति।! এঁর রূপানা হলে কি কেহ অবিভার পারে যাইতে পারে ? মা আমাকে মুথ করিয়া পুরুর শুরুরের বরে আনিয়াছেন, আমাদের শাস্তাধিকার নাই, আপনি শাস্ত্রের কথা ব্যাখ্যা করিয়া আমাকে কুপা কর্মন " দেবতায় তাঁহার তাদৃশ দুঢ়া ভক্তি দেপিয়া আমার তুগুন মনে হুইয়াছিল—নাগ্মহাশ্য বোধ হয় দেবতাসিদ্ধ, ব্ৰহ্মজ্ঞ নতেন। আমি এইরূপ ভাবিতেছি, ইতিমধ্যে তিনি কথন সেথান হইতে চলিয়া গিয়াছেন। পুঁজিতে পুঁজিতে দেখি তিনি রানাঘরের প্রকাতে আমগাছের তলায় দাঁড়াইয়া আছেন। তথন তাঁহার পূর্ণ ভাষাবেশ—বলিলেন, মা কি আমার এই থড়ে-মাটিতে আবদ্ধ ? তিনি যে অনস্ত সচিদানক্ষয়ী; या যে আমার মহাবিভাস্বরূপিণী!" <sub>বলিতে</sub> বলিতে তিনি গভীর সমাধিতে মগ্ন হইলেন। প্রায়

অর্দ্বণ্টা পরে সে সমাধি ভঙ্গ হয়। পরে মাতাঠাকুরাণীকে আমি এ কথা জানাইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "বাবা, তুমি ত তাঁহার এ অবস্থা আজ নৃতন দেখিলে। এক একদিন তুই তিন প্রহরেও তাঁহার চেতনা হয় না। এক একদিন আমার মনে হয় তিনি দেহ ছাড়িয়া বুঝি বা চলিয়া গেলেন।"

কথন কথন বহুলোকসমাগম দেখিয়া তিনি বলিতেন, "মা! এ কি হল!" বলিয়া প্রচ্ছন্নভাবে কলিকাতায় পলাইয়া যাইতেন। ইহা ভিন্ন, শ্রীরামক্রগভক্তগণকে দেখিবার জন্ম বখনই মন ব্যাকুল হইত, তথনই তিনি কলিকাতায় চলিয়া আদিতেন। এতদ্বাতীত প্রতি বংসরেই ৮ ছ্র্গাপূজার পূর্ব্বে কলিকাতায় পূজার বাজার করিতে আদিতেন।

একবার নবদ্বীপ হইতে তুইজন সাধু প্রত্যাদিই স্ক্রিয়া নাগ্-মহাশয়কে দর্শন করিতে দেওভোগে আগমন করেন। কিন্তু তিনি তথন দেশে না থাকায়, তাঁহারা তিন দিন দেওভোগে অবস্থান করিয়া পুনরায় নবদীপে চলিয়া থান। এই ঘটনাটী মাতাঠাকুরাণীর প্রম্থাৎ অবগত হওয়া গিয়াছে।

স্বামী তুরীয়ানল, জ্ঞানানলকে সঙ্গে লইয়া নাগমহাশ্যকে দর্শন করিতে একবার দেওভোগে আসেন। তথন বর্ধাকাল, মাঠ পথ ভূবিয়া গিয়া দেওভোগ গ্রাম এক অথগু জ্ঞলরাশিতে পরিণত হইয়াছে। স্বামিদ্বয় নৌকাবোগে একেবারে নাগমহাশ্রের বাটীর ভিতরে আসিয়া উপস্থিত। নাগমহাশ্র তাঁহাদিগকে দেথিয়াই 'জয় রামক্রয়, জয় রামক্রয়', বলিতে বলিতে জলে লাফাইয়া পড়িলেন—একেবারে সংজ্ঞাহীন! স্বামিদ্বয় যত্ন করিয়া তাঁহাকে জল হইতে তুলিলেন।

আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্বামী বিবেকানন্দের একবার ইচ্ছা হইয়াছিল, দেওভোগে আসিয়া পল্লী-জীবনের স্থপস্বচ্ছলতা উপভোগ করিবেন। তথাকার লোকব্যবহার অমুযায়ী স্নান শৌচাচার করিবেন। নাগমহাশয় স্বামিজীর জন্ম শৌচস্থান প্রভৃতি যত্নে প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন; কিন্তু তিনি জীবিত থাকিতে স্বামিজীর দেওভোগে শুভাগমন হয় নাই।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

## গৃহস্থাশ্রম ও গুরুস্থান

কলিকাতার আসিয়া নাগমহাশর সর্জাগ্রে কালীঘাটে গিয়া কালী দর্শন করিতেন; তারপর কুমারটুলীর বাসায় কাপড়ের প্রুটিনিটী রাথিয়া ধূলাপায়ে গিরিশবাব্র বাড়ী বাইতেন; বলিতেন, "পাচ মিনিট কাল গিরিশবাব্র নিকট বসিলে জ্লীবের ভবরোগ দ্র হয়।" আবার বলিতেন, "গিরিশবাব্র এমনি বৃদ্ধি যে দৃষ্টিমাত্রে লোকের অন্তন্তর দেখিতে পান। এই বৃদ্ধিবলেই গিরিশবাব্ সর্কাগ্রে তাকুরকে অবতার বলিয়া চিনিয়াছিলেন।" গিরিশের নাম হইলেই নাগমহাশয় সসম্লমে প্রণাম করিতেন। শ্রীরামক্ষণ্ডভক্তগণের মধ্যে গিরিশকে তিনি অতি উচ্চাসন দিতেন।

নাগমহাশয় একবার পূজার পূর্বে কলিকাতায় আসিলে আমি তাঁহার সঙ্গে গিরিশবাব্র বাটা যাই। নাগমহাশয়কে দেখিয়া গিরিশবাব্ উপর তল হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন এবং সমাদরে আমাদের উপরে লইয়া গেলেন। নাগমহাশয় বিছানায় বসা ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি মেজেতে বসিলে, উপস্থিত ভদ্রলোকগণ বারংবার তাঁহাকে বিছানায় বসিতে বলিলেন। গিরিশবাব্ বলিলেন, "ওকে বিরক্ত কর্বার আবশুক নাই। উনি যাতে স্থী হন; সেই রকম ক'রে বস্থন।" নাগমহাশয় বসিলে গিরিশবাব্ তাঁহাকে ঠাকুরের কথা বলিতে বলিলেন।

নাগমহাশয়--আমি মৃথ ত্রাচার, তাহাকে চিনিলাম কই ?

আমাপনি রুপা করুন যাহাতে ঠাকুরের পাদপলে আমার ভক্তি হয়।

নাগমহাশ্যের দীনতা দেখিয়া উপস্থিত ভদ্রলোকগণ নীরবে বিদিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। গিরিশ বলিলেন, "তা নইলে কি আর ঠাকুর বলে মানি ? যাঁর কপাগুণে মানুষের এমন অবস্থা হয়, তাঁকে কি ভগবান না বলে থাকা গায়।" শ্রীরামক্ষণ সম্বন্ধে নানাবিধ প্রদাদ হইবার পর, আমরা বিদায় হইলাম।

এক রবিবারে স্থরেশকে ও আমাকে সঙ্গে করিয়ী তিনি আলম-বঙ্গোর মতে গমন করেন। সে দিন সেথায় স্থামী ত্রীয়ানন্দ, নির্মানন, নিরঞ্জনানন, প্রেমানন, ত্রিগুণাতীত প্রভৃতি অনেকে উপস্তিত ছিলেন। নাগমহাশয় সকলকে ভামষ্ঠ হুইয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন: তাঁহাকে পাইয়া মতে এক হর্ষ-কোলাহল পড়িয়া গেল। আমরা যথন উপস্তিত হই, তথন রামক্ষানন্দ আর্তি করিতেছিলেন। সন্ধারতির সময় নাগ্মহাশয় কাসর বাজাইলেন: ভারপর আমরা প্রদান পাইতে বসিলাম ৷ কাণীপুরের বাগানে প্রসাদের পাতা থাওয়া অবধি নাগমহাশ্যকে আর পাতায় প্রসাদ (म g या इरेड ना; शालांस প्रमान (म g स्रा इरेन। श्रमान গ্রহণান্তে নাগমহাশয় উচ্ছিষ্ট বাসন মাজিয়া আনিলেন, কাহারও বারণ শুনিলেন না ! বাসন মাজিয়া নাগমহাশয় স্বামিগণকে তামাক সাজিয়া দিলেন। সে রাত্রি আমরা মঠেই দাপন করিলাম। ভয়ানক গ্রম, স্থারেশচন্দ্র ও আমি ছাদে গিয়া শয়ন করিলাম, নাগমহাশয় সারারাত্রি বসিয়া কাটাইলেন। পর্রুদন প্রাতে আমরা মঠ হইতে বিদায় লইলাম। মঠে আমার এই প্রথম গমন। স্বামিগণ আমাকে মধ্যে মধ্যে দেখায় গাইতে বলিয়া দিলেন।

নাগমহাশয় অনেকদিন দক্ষিণেশ্বর দেখেন নাই, একদিন মুরেশকে ও আমাকে সঙ্গে করিয়া তিনি তথায় গমন করিলেন। পথে ঠাকুরের শেষ লীলাতল কানীপুরের বাগান, স্থরেশ আমাকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইতেছিলেন। কানীপুরের নাম শুনিলে নাগমহাশয়ের মর্ম্ময়প্রণা হইত; তিনি শিহরিয়া উঠিতেন। সে বাগানের পানে ফিরিয়া চাহিলেন না; কিন্তু ভাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। প্রীরামক্ষের গলনালী-পীড়ায় দেহান্ত হইবার কথা উত্থাপন হওয়ায়, নাগমহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "লীলা, লীলা! জীবের উদ্ধারকরে লীলার্থই রোগধারণ করিয়াছিলেন।" ইহার পরে নাগমহাশয় জীবনে আর এ বাগানের পথে আসেন নাই!

যথাসময়ে আমরা দক্ষিণেশরে পৌছিলাম। ফটকের সন্মুথে নাগমহাশয় সাঠাপ হইয়া প্রণাম করিলেন। দক্ষিণেশর আমি পূর্বে আর দেখি নাই, স্থারেশ শ্রীরামক্ষের সাধনাস্থল বিষম্ল, পঞ্চবটা প্রভৃতি একে একে আমাকে দেখাইতে লাগিলেন। নাগমহাশয় ষন্ত্রচালিতবং আমাদের সঙ্গে সঙ্গেরিতেছেন, তাঁহার মন কোথায় ছিল বলিতে পারি না। অবশেদে আমরা ঠাকুরের কক্ষাভিম্থে অগ্রসর হইলাম। ঘরের নিকটে আসিয়াই নাগমহাশয়,—"হা ঠাকুর কি দেখিতে আসিলাম"—বলিয়া আছড়াইয়া পড়িলেন। আমি তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলাম, কিন্তু কোন মতেই ঠাকুরের ঘরের ভিতর লইয়া যাইতে পারিলাম না। বলিলেন, "আর কি দেখুতে যাব পূ এ জন্মের মত দেখা শুনা সব হয়ে গেছে।" ইহজীবনে আর তিনি এ ঘরে প্রবেশ করেন নাই। যথন দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন, দূর হইতে সেই কক্ষকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিতেন। আজ ঠাকুরের ভাগিনের হলয় মুথোপাধাায়ও দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছেন। তাঁহার

সঙ্গে একটা কাপড়ের মোট ছিল, চেহারা অতি মলিন।
নাগমহাশয় বলিলেন, "হালয় এখন ফিরি করিয়া কাপড় বেচিয়া
জ্ঞাবিকা নির্নাহ করেন।" তাহার সহিত নাগমহাশয়ের পরিচয়
ছিল, হজ্পনে শ্রীরামক্ষ্ণ-কথা কহিতে লাগিলেন। ঠাকুরের কক্ষের
সন্মুথে বসিয়া হালয় তিন চারিটা শ্রামাবিষয়ক গান করিলেন।
নাগমহালয় বলিলেন, "ঠাকুর ঐ গানগুলি গাহিতেন।" অনেক
কথার পর হালয় বলিতে লাগিলেন, "তোমরা তাঁহার রূপায় সব
কেমন হইয়া গেলে, আমাকে এখনও ফিরি করিয়া উলরালের জন্ত
ঘারে ঘারে ঘ্রিয়া বেড়াইতে হয়! মামা আমাকে কৃপা করিলেন
না," বলিয়া তিনি বালকের ন্তায় অশাস্ত হইয়া কাদিতে লাগিলেন।
দক্ষিণেশ্বর হইতে ফিরিবার পথে আমরা আলমবাজার মঠে গেলাম
এবং তথায় ঠাকুরের বৈকালিক প্রসাদ গ্রহণ করিলাম। স্বামা
রামক্ষ্ণানন্দ আমাদের সঙ্গে শ্রীরামক্ষ্ণ-প্রসঙ্গ করিতে করিতে
অনেক পথ আসিলেন। তাঁহার কাছে বিদায় লইয়া আমরা গিরিশ
বাবর বাড়ী যাই। তারপর নাগমহাশয় বাসায় ফিরিলেন।

শীরামক্ষ-ভক্ত-জ্বননী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী এই সময় বেলুড়ে,
নীলাম্বরবাব্র গঙ্গাতীরস্থ বাগানবাটাতে বাস করিতেছিলেন। এক
রবিবার আমাকে লইয়া নাগমহাশয় মা'কে দর্শন করিতে গমন
করেন। কুমারটুলীর বাসায় গিয়া দেখিলাম, নাগমহাশয় মায়ের
জ্ঞা কিছু উৎক্রপ্ত সন্দেশ ও একথানি লাল নর্ফণ পেড়ে কাপড়
কিনিয়া, যাইবার জ্ঞা প্রস্তুত হইয়া বিসয়া আছেন এবং মধ্যে মধ্যে
বালকের জ্ঞায় "মা" "মা" করিতেছেন। কুমারটুলী হইতে
আহিরীটোলায় গিয়া আমরা একথানি চল্তি নৌকায় উঠিয়া,
কিছুক্তণের মধ্যে বেলুড়ে পৌছিলাম। ঘাটে পৌছিয়াই নাগমহাশয়

বাতাহত কদলীপত্রের স্থায় কাঁপিতে লাগিলেন। "জয় মা—জয় মা"—বলিতে বলিতে তাঁহার দেহ অবসর হইয়া পড়িতে লাগিল। য়ামী প্রেমানন্দ দূর হইতে নাগমহাশয়কে দেখিতে পাইয়া মাকে সংবাদ দিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা উপরে উঠিবামাত্র তিনি নাগমহাশয়কে ধরিয়া ধরিয়া মায়ের নিকট লইয়া গেলেন। প্রায়্ম আধঘণ্টা পরে তাঁহারা মায়ের নিকট হইতে বাহিরে আসেন। তথনও নাগমহাশয় ভাবের ঘোরে বলিতেছেন, "বাপের চেয়ে মা দয়াল! বাপের চেয়ে মা দয়াল! বাপের চেয়ে মা দয়াল! আজ নাগমহাশয়ের উপর মা কি কুপাই করিয়াছেন! নাগমহাশয়ের সন্দেশ মা নিজ হাতে তুলিয়া থাইয়া স্বহস্তে তাঁহাকে প্রসাদ থাওয়াইয়া দিলেন, তারপর পান দিলেন।" কিছু পরে আমরা বিদায় লইলাম। সেইদিন আমার ভাগে শ্রীশ্রীমার শ্রীচরণদর্শন ঘটে নাই।

দেশে ফিরিয়া যাইবার পাঁচ সাতদিন পূর্ব্বে নাগমহাশয় আমাকে লইয়া আর একবার আলমবালার গমন করেন। বেলা প্রায় এগারটার সময় কুমারটুলী গিয়া দেখি নাগমহাশয়ের তথনও আহার হয়
নাই। সেদিন আর আহার হইল না, আমি যাইতেই আমার
সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলেন। ঠাকুরের জন্ম পথে ফলমূল মিষ্টার
কিনিয়া লওয়া হইল। বেলা প্রায় দেডটার সময় আমরা মঠে
পৌছিলাম। তথন স্থামিগণ আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, ঠাকুর শয়নে। নাগমহাশয়ের আহার হয় নাই শুনিয়া
স্থামী রামক্ষণানন্দ ও প্রেমানন্দ তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহার জন্ম
লুচি প্রস্তুত করিলেন। ঠাকুরকে শয়ন হইতে উঠাইয়া ভোগ
দেওয়া হইল। নাগমহাশয়ের নিষেধ কেহ মানিলেন না। তাঁহাকে

প্রসাদ দিলে তিনি "জয় রামরুষ্ণ" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।
আমরা প্রসাদ পাইলাম। ঠাকুরের পরিচর্যার বিধিব্যবস্থা তিলমাত্র
ব্যতিক্রম হইলে যিনি মহা রুপ্ত হইতেন সেই স্বামী রামরুষ্ণানন্দ
কর্তৃকই আজ নাগমহাশয়ের জন্ম মঠের সেই অলগ্রনীয় নিয়ম—
বাহার ব্যতিক্রম কথন কোন রাজাধিরাজের থাতিরে লক্ষিত হয়
নাই, সে নিয়ম ভঙ্গ হইল! আমরা সন্ধার পর মঠ হইতে বিদায়
গ্রহণ করিলাম। ইহার কিছুদিন পরেই পূজার বাজার করিয়া
নাগমহাশয় দেশে গমন করেন।

শ্রীরামরুম্ব-ভক্ত-জননী শ্রীশ্রীমা নাগমহশয়কে একথানি বস্ত্র দিয়াছিলেন, নাগমহাশয় সেই বন্ত্রথানি মাপায় বাধিয়া পূজার বাজ্ঞার করিতে গাইতেন। কোন একটা ভক্তের অমুরোধে মায়ের আরতির জন্ম রৌপাদও্রক একটা শ্বেত্যামর কেনা হইল। পালবাবুদের নিকট হইতে কুতের কাণ্যের লাভাংশস্ক্রপ নাগ-মহাশয় প্রতিবংসর যে অর্থ পাইতেন তাহাতে পূজার বাজার করা হইত। বাজার শেব করিয়া নাগমহাশয় গাড়ীতে উঠিলেন। একটা ভক্ত তাঁহাকে রেলগাড়ীতে তুলিয়া দিতে যায়। নাগ-মহাশয়ের জ্বিনিষপত্র গাড়ীতে তুলিয়া দিবার সময় ভক্ত তাহার ছাতাটী গাড়ীতে রাণিয়াছিল, আসিবার সময় তাড়াতাডিতে সে ছাতাটি গাডীতে ফেলিয়া আসে। নাগমহাশয় ভক্তের ছাতা জানিতে পারিয়া, তাহা সাবধান করিয়া রাখিতে গেলেন, কিন্তু একটা ভদ্রলোক ছাতাটা তাহার বলিয়া দখল করিয়া লইল। নাগমহাশয় বিস্তর প্রতিবাদ করিলেন, কোন ফল হইল না। গাড়ী চলিতে চলিতে লোকটা ক্রমে গুমাইয়া পড়িল। তাহার যে ষ্টেশনে নামিবার এক। ছিল তাহা পার হইয়া গেল, কিন্তু লোকটীর গুম ভাঙ্গিল না। তিন চার ষ্টেশন পরে লোকটী জ্বাগিয়া উঠে, এবং সঙ্গে বেশী সম্বল না থাকায় অতিরিক্ত ভাড়া দিতে অক্ষম হইলে, ষ্টেশনমান্তার তাহাকে আটক করিয়া রাখেন। এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া নাগ-মহাশয় বলিয়াছিলেন, "অন্তায় কার্য্যের ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়, তবু কিন্তু মানুষের হুঁ সহয় না।"

ঐ গাড়ীতে অপর একটা লোক এক বারবিলাদিনীকে লইয়া বাইতেছিল; নাগমহাশয় বলেন, ইহাদের উপর দৃষ্টপাত হইতেই তিনি দেখিলেন—এক পিশাচিনীমূর্ত্তি ঐ লোকটার ঘাড়ে কামড়াইয়া রক্তপান করিতেছে। দেখিতে দেখিতে লোকটার সমস্ত মাংস নিংশেব হইয়া, কেবলমাত্র অস্থিগুলি পড়িয়া রহিল। নাগমহাশয় চমকিত হইয়া "মা মা" বলিয়া চীংকার করিয়া উঠিলেন। তিনি বলিতেন, "স্বিচা স্বিতা এ স্বব শাদা চোথে দেখেছিলাম!"

এবার পূজার পর আবার শীঘ্রই নাগমহাশয় কলিকাতায় আসেন।

এবারও তিনি স্থরেশবাবৃকে এবং আমাকে সঙ্গে লইয়া মধ্যে মধ্যে আলামবাজার মঠে, দক্ষিণেশ্বরে এবং গিরিশবাবৃর বাটি যাইতেন। কুমারটুলীর বাসায় অনেক লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিত। কেহ কোনরূপ সন্মান প্রদর্শন করিলে, নাগমহাশয় অন্থির হইয়া বলিতেন, "কি ছাই এ হাড়মাসের থাঁচা দেখিতে আসিয়াছেন ? ঠাকুরের কথা বলিয়া আমার প্রাণ শীতল করুন।" গিরিশবাবু মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। গিরিশবাবুর অল তিনি অতি সমাদরে গ্রহণ করিতেন; বলিতেন, "গিরিশবাবুর প্রদন্ত অল তিনি গ্রহণ করিলে তাঁহার শরীর মন

শুদ্ধ হইয়া যাইবে।" পরমহংসদেবের কোন ভক্তের বাড়ী নাগমহাশয় অন্নগ্রহণ করিতে কুন্তিত হইতেন না; শ্রীরামরুষ্ণ-ভক্ত সম্বন্ধে তিনি কোনরূপ বর্ণাশ্রমধর্ম বিচার করিতেন না, বলিতেন, "এই ভক্তসমাগম পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে অন্নসত্রের তুলা।"

একদিন গিরিশবাবুর বাটীতে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল।
ঠাকুরকে থেচরারভোগ দেওয়া হইয়াছে। নাগমহাশয় প্রসাদ
পাইতে গিয়া দেখিলেন, তাঁহাকে একখানি পাতায় থিচুড়ি ও আর
একখানি পাতায় বাঞ্জনাদি দেওয়া হইয়াছে। পৃথক পাতে বাঞ্জন
দেওয়া হইয়াছে দেথিয়া নাগমহাশয় করজোড়ে বলিতে লাগিলেন,
"এতে স্থ্ব-ইচ্ছা হবে; স্থ্ব-ইচ্ছা হবে" এবং অয়ের পাতায় কিছু
কিছু বাঞ্জন লইয়া, বাঞ্জনের পাতাটী তুলাইয়া দিলেন। তারপর
গিরিশবাবুর সহিত প্রসাদ পাইতে বদিলেন। পাতে লবণ দিতে
অসিলে তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না, বলিলেন, "জিহ্বার
স্বাদ-অসুতৃতি হইবে।"

নাগমহাশয় কলিকাতায় থাকিলে গিরিশবাবু মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে
নিমন্ত্রণ করিয়া থাওয়াইতেন। আর একদিন শ্রীয়ৃত গিরিশের
বাটীতে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইল। সেদিন কইমাছের বেশ বড় ডিম
পাওয়া গিয়াছিল। গিরিশবাব্র ইচ্ছা নাগমহাশয়কে কোনরূপে
তাহা থাওয়াইবেন। সেই কথাই ভাবিতেছেন, এমন সময় নাগমহাশয় বলিলেন, "প্রসাদ দেন, প্রসাদ দেন!" ভগবান্ শ্রীরামক্তকের
ভক্তগণের প্রসাদ নাগমহাশয় অতি আগ্রহ-ভক্তি-সহকারে যাচ্ঞা
করিতেন, কিন্তু সে মহাপুরুষকে প্রসাদ দিতে কেহ সাহস করিতেন
না। গিরিশচন্দ্র কিন্তু এ স্থগোগ ছাড়িলেন না। "জয় রামক্রয়্যু—
এই প্রসাদ নিন" বলিয়া আপনার পাত হইতে ডিম লইয়া

নাগমহাশয়ের পাতে দিলেন। নাগমহাশয় সেই ডিম থাইতে থাইতে গিরিশবাব্কে বলিলেন, "বড় কৌশল করিয়াছেন, বড় কৌশল করিয়াছেন।"

শীতকালে শীতবন্ত্রের অভাবে নাগমহাশয়ের কট হইতেছে ভাবিয়া একবার গিরিশবাবৃ তাঁহাকে একথানি কম্বল পাঠাইয়া দেন। প্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার ঐ কম্বল লইয়া গেলেন। গিরিশবাবৃ কম্বল দিয়াছিলেন শুনিয়া নাগমহাশয় কম্বলথানিকে বার বার প্রণাম করিতে লাগিলেন; তারপর সেথানিকে মাথার উপর ভূলিয়া রাথিলেন। গিরিশবাবৃ জানিতেন নাগমহাশয় কাহারও কিছু গ্রহণ করেন না, প্রীযুত দেবেন্দ্রর মূথে কম্বল গ্রহণের সংবাদ পাইয়া নিশ্চিম্ভ হইলেন। কিন্তু কিছু দিন পরে গিরিশবাবৃর কাণে উঠিল, তাঁহার প্রদত্ত কম্বল নাগমহাশয় গায়ে দেন না, সর্বাদা মাথায় করিয়া থাকেন। উৎক্তিত হইয়া গিরিশবাবৃ দেবেন্দ্রবাবৃকে দেখিতে পাঠাইলেন। দেবেন্দ্রবাবৃ দেখিয়া আদিয়া সংবাদ দিলেন, নাগমহাশয় কম্বল মাথায় করিয়া বসিয়া আছেন!

কলিকাতায় তিন মাস বাস করিয়া নাগমহাশয় আবার দেশে চলিয়া গেলেন। দীনদয়ালের শরীর দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। এখন হইতে নাগমহাশয় আর তত ঘন ঘন কলিকাতায় আসিতে পারিতেন না।

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে প্রথম আসিবার পর, আমি তাঁহাকে দর্শন করিতে যাই। নাগমহাশরের কাছে আমার যাতায়াত আছে শুনিরা, তিনি আমায় বলিয়াছিলেন, "বয়ং তত্বাদ্বেষাং হতা মধুকর (নাগ) ত্বং থলু কৃতী।"—তত্বাদ্বেষণ করিতে করিতে আমাদের জীবন বার্থ হইল, আমাদিরের মধ্যে একমাত্র নাগমহাশরই

ঠাকুরের রুতী সস্তান। তারপর স্বামিজী নাগমহাশয়ের দেশে গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং আমাকে সেই ভাবে নাগমহাশয়কে পত্র লিখিতে বলেন।

স্বামিজীর স্বদেশাগমন বার্ত্তা পাইয়াই, নাগমহাশয় তাঁহার সহিত সাক্ষাং করিতে কলিকাতায় আসেন। তথন বেলুডমঠ প্রস্তুত হইয়াছে এবং স্বামী বিবেকানন্দ তথায় বাস করিতেছেন। অপরাত্নে নাগ্মহাশয় আমার সহিত বেলুড়ে উপস্থিত হইলেন এবং সামিজীকে ভূমিষ্ঠ হট্যা প্রণাম করিলেন। স্বামিজীর শরীর অস্তম্ভ ক্রনিয়া নাগমহাশ্য অতিশয় বিচলিত হুইয়া বলিলেন, "ঠাকুর বলিতেন—আপনি মোহরের বাঝু, এই দেহের রক্ষায় জগতের রক্ষা হইবে, জগতের মঙ্গল হইবে।" অনেক কথাবার্ত্তার পর সামিজী ঠাহাকে মঠে বাস করিবার জন্ম অনুরোধ করিলেন। নাগমহাশয় বলিলেন, "কি করি। কেমন করিয়া ঠাকুরের আজা লজান করি, তিনি ত আমাকে গ্রেই থাকিতে বলিয়া গিয়াছেন।" নাগমহাশয়ের সম্মানার্থে স্থামিজার আদেশে সে দিন মঠে ব্রশ্নচারী সন্ন্যাসিগণের পাঠ বন্ধ রহিল। সকলে আসিয়া নাগমহাশর ও স্থামিজীকে থেরিয়া বসিলেন ৷ স্বামিলী রামক্ষ্ণ নাম উচ্চারণ করিবামাত্র, নাগমহাশ্য লভাইয়া উঠিয়া উচ্চরতে "জয় রামক্লফ, জয় রামক্লফ" বলিয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে বলিলেন, "সে দিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়া দেপিলাম, ঠাকুর ত তথায় নাই, ঠাকুর মঠে আসিয়া বসিয়াছেন।" মঠ-মন্দিরাদি প্রস্তুত করা ঠিক হইয়াছে কিনা, স্থামিজী প্রশ্ন করিলে নাগমহাশয় বলিলেন, "ঠাকুরের ইচ্ছায় এই সব হইতেছে, ইহাতে अगराज्य ७ औरत्र मक्ष्म इस्ति, मक्षम स्ट्रेंत । भतीरत्र প্রতি नकात ताथिरवन, এই দেহের त्रांत्र क्षत्राहुत मध्नल हहेरव ।" श्वामिकी

উপস্থিত ভক্ত ও সন্ন্যাদিগণকে বলিলেন, "দ্বখনের কুপায় মানুষের যে এমন অবস্থা হ'তে পারে, তা একমাত্র নাগমহাশয়কে দেখেই বৃক্তে পারা যায়! ত্যাগে, ইন্দ্রিয়-সংঘমে ইনি আমাদের চেয়ে-শ্রেষ্ঠ।" কিছু পরে নাগমহাশয়কে ঠাকুরঘরে লইয়া যাওয়া হইল। নাগমহাশয় 'শ্রীমন্দির, শ্রীমন্দির' বলিয়া ছার সম্মুথে প্রণাম করিতে লাগিলেন।

প্রতিদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে স্বামিজী মঠের জ্বমিতে বেড়াইতেন। আজ নাগমহাশয়ও তাঁহার পিছনে পিছনে বেড়াইতে লাগিলেন। রাত্রে তাঁহার মঠে থাকা হইবে না শুনিয়া স্বামিজী বলিলেন, "বেলা শেষ হয়ে এল, তবে একথানা নৌকা দেখ।" বিদায়কালে নাগমহাশয় তাঁহাকে 'জ্বয় শিব শঙ্কর, জ্বয় শিব শঙ্কর, বলিয়া পুনরায় প্রণাম করিলেন। স্বামিজী তাঁহাকে হস্ত ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন, "মধ্যে মধ্যে এসে আমাদের দর্শন দিয়ে যাবেন, আমাদের রূপা করবেন।" স্বামিজীর নাম হইলেই তিনি "জ্বয় শিব শঙ্কর" বলিয়া অভিবাদন করিতেন। পশ্চিম ভূথণ্ডে স্বামিজীর ধর্ম্মপ্রচার ও দিথিজয়ের কথা যথনই উঠিত, নাগমহাশয় অমনি—
"মহাবীর" "মহাবীর," বলিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিতেন।

বাগবাঞ্চারের ৺বলরাম বস্থর বাটী শ্রীরামক্ষণদেবের অতি প্রিয় স্থান ছিল। নাগমহাশয় ইহাকে "শ্রীবাসের অঙ্গন" বলিতেন। শ্রীরামক্ষণের সন্ন্যাসী ভক্তগণ কলিকাতার আসিলে এইথানেই থাকিতেন। নাগমহাশয় মধ্যে মধ্যে তথায় গিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করিতেন। একদিন আমি তাঁহার সঙ্গে সেথার যাই। সেদিন স্থামী ব্রহ্মানন্দ ও স্থামী প্রেমানন্দ সেথানে ছিলেন। তাঁহারা বসিয়া বসিয়া নানাবিধ গল্প করিতেছিলেন। নাগমহাশয় উপস্থিত

হইবামাত্র গল্প বন্ধ হইয়া কেবল শ্রীরামক্ষণ-প্রদেশ চলিতে লাগিল। আমরা বাসায় কিরিবার সময় স্থামী গ্রন্ধানন্দ বলিলেন, "নাগমহাশয় আদ্বামাত্র, আমাদের কেমন ঠাকুরের কথা স্মরণ হল, অন্ত সব কথা কোথার চলে গেল। এমন মহাপুরুষের পদক্ষেপেই এখনও ভারতবর্ষে ধর্মা কর্মা জাগ্রত রয়েছে। ধন্তা নাগমহাশয়।" শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগণ সম্বন্ধে নাগমহাশয় বলিতেন, "এরা সব মানুষের ছাল পরে ঠাকুরের সঙ্গে লীলা কর্তে জন্মগ্রহণ করেছেন। এদের কে চিন্বে? কে চিন্বে?"

मित्न मित्न मीनमग्रात्मत्र (भव मिन छेशश्विष्ठ इहेन। (भव बीवत्न जिनि मन्ना পूषा गरेग्रारे शांकिएजन, मर्सना जूनमोत माना স্বপ করিতেন। সংসারে আর তাঁহার কোন আস্তিক ছিল না। তাঁহার দেহেও কোনরূপ ব্যাধির জ্বক্রমণ হয় নাই। একদিন প্রাতে নাগনহাশয় তাঁহাকে ধরিয়া আনিতেছিলেন, পথে হঠাৎ অবসর হইয়া পড়িলেন। নাগমহাশয় পিতাকে ক্রোভে করিয়া বাটী नरेगा जामितन । जामित्व जामित्वरे दुव्हत छानलाश रहेन। গৃহে আসিবার পর আবার চৈতন্ত হইল বটে, কিন্তু নাগমহাশয় বুঝিলেন, পিতার অম্বকাল উপস্থিত হইয়াছে। ডাক্তার আনিতে পাঠাইয়া পুত্র পিতাকে অবিরাম 'নাম' ভনাইতে লাগিলেন, তাঁহার দঙ্গে মুমুর্র রদনাও যোগদান করিল। চিকিৎসক আসিলেন; রোগ—সর্যাস, সাংঘাতিক। ডাক্তার নাড়ী পরীকা করিয়া বলিলেন, বুদ্ধের সময় সল্লিকট। ইহার কয়েক ঘণ্টা পরে ইষ্টনাম করিতে করিতে, অণীতিবর্ষ বয়সে দীনদুরাল দেবলোকে গমন করিলেন। পিতৃবিয়োগে নাগমহাশয় কাতর হন নাই: বরং সজ্ঞানে তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছিল বলিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন ।

নাগমহাশয় যথারীতি উত্তরীয় লইলেন; উপবাস করিয়া হবিস্থাশী হইয়া শাস্ত্রনিয়মে দশপিগু দান করিলেম। তারপর প্রান্ধ। জীবনের এই শেষ কার্যা, নাগমহাশয়ের ইচ্ছা, প্রান্ধ একটু ঘটা করিয়া করেন, কিন্তু অর্থ কোথায় ?

নাগমহাশয়ের সাহায্যার্থে নারায়ণগঞ্জের রেণি ব্রাদার্স অফিসের বাবুরা গোপনে চাঁদা তুলিতে লাগিলেন। লোকপরম্পরায় তাহা জ্ঞানিতে পারিয়া নাগমহাশয় বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে বারণ করিয়া পাঠাইলেন এবং গ্রামন্থ এক মহাজ্ঞনের কাছে বস্বাটী বন্ধক দিয়া পাঁচশত টাকা কর্জ করিলেন। তাঁহার প্রতিবাসী চৌধুরীদিগের বৃদ্ধা গৃহিণীও এই প্রাদ্ধোপলক্ষে মাতাঠাকুরাণীকে কিছু টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধে প্রায় বারশত টাকা বায় হইয়াছিল।

পিতার সপিগুলিকরণ শেষ করিয়া নাগমহাশ্র গরাধামে গমন করিলেন। তারপর মন্তক মুগুন করিয়া যথাবিধি তিন দিন পিগুদান করিয়া কলিকাতায় আসিলেন। স্থারেশবাবুকে তিনি বলিয়াছিলেন যে, শেষ অবস্থায় তাঁহার পিতা সংসারের সকল বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, বিষয় চিন্তা হইতে বিরত হইয়াছিলেন এবং সজ্ঞানে ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

পালবাবুরা শুনিলেন, নাগমহাশয় পিতৃকার্য্যে ঋণগ্রন্থ হইয়াছেন। তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন যে, ছইশত টাকা সেলামী লইয়া এবং ভাড়া বৃদ্ধি করিয়া কুমারটুলীর বাসায় নৃতন প্রস্তা বন্দোবস্ত করা হউক। রণজিংও সে প্রস্তাব অনুমোদন করেন, কিন্তু নাগমহাশয় কিছুতেই সন্মত হইলেন না। পুরাতন প্রস্তা কীর্ত্তিবাস নাগ-মহাশরের উদারতার কথা শুনিয়া স্বেচ্ছায় বেশী ভাড়া দিতে চাহিল, নাগমহাশয় বলিলেন, "আপনারা দিন রাত্রি পরিশ্রম করিয়া অতি সামান্ত উপায় করেন, এই ভাড়া দিতেই আপনাদের কট হইতেছে, আমি কোন ক্রমেই আর বেশী ভাড়া লইতে পারি না।" নাগমহাশয় কীর্ত্তিবাসকে সন্তানবৎ স্নেহ করিতেন। তিনি কলিকাতায় থাকিলে কীর্ত্তিবাসও অতি শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে তাঁহার সেবা করিত। কীর্ত্তিবাস এখনও সেই বাসায় বাস করিতেছে। নাগমহাশয়ের ব্যবহারের ঘর ও তাঁহার ভাঙ্গা তক্তাপোষখানি সে অতি যত্তে রক্ষা করে। মাতাঠাকুরাণী কখনও কলিকাতায় আসিলে সেই খরে বাস করেন।

"শুশ্রীমা" এই সময় বাগবাজারে আসিয়াছিলেন। নাগমহাশয় একদিন মিষ্টার ও কাপড় লইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু পথে তাঁহার বেদনা ধরিল, আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, একটা বাটার রোয়াকে অনেকক্ষণ অচেতন-প্রায় হইরা পড়িয়া রহিলেন। গাড়ীভাড়া করিয়া অনায়াসে বাড়ী ফিরিতে পারিতেন, সঙ্গে সম্বলও ছিল, কিন্তু মায়ের জন্তু বাহা কিনিয়াছেন তাহা তাঁহাকে অর্পণ না করিয়া কেমন করিয়া বাড়ী ফিরিবেন? পড়িয়া পড়িয়া "হায় হায়" করিতে লাগিলেন। প্রায় হুই ঘণ্টা পরে তাঁহার যন্ত্রণার উপশম হয়, তারপর শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিয়া রাত্রি ম্টার সময় তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসেন। ঐ দিনের পূর্ব্ব দিনও নাগমহাশয় শূলবেদনায় নিদারণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন।

সে বৎসর কলিকাতায় প্লেগের প্রথম আবির্ভাব। ধনী নিধনি সকলে রাজ্বধানী ছাড়িয়া পলাইতেছে, মহানগরী প্রায় জনশৃত্ত। পালবাব্রা কলিকাতার বাটীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার নাগমহাশয়ের উপর দিয়া দেশে চলিয়া গিয়াছেন, কেবল একজন পাচক ব্রাহ্মণ,

একজন ব্রাহ্মণ মৃহরি ও একটা চাকর কলিকাতার বাটাতে আছে।
আমি একদিন নাগমহাশরের সন্ধানে গিয়া দেখি, তিনি পালবাবুদের
বাটাতে বসিয়া চশমা চোথে দিয়া গীতা পাঠ করিতেছেন। আমাকে
তথায় দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আমি গীতার কি বুঝি? আপনি
ব্রাহ্মণ, পণ্ডিতলোক; এ সকলে আপনারই অধিকার; আমি
হাঁদা লোক, গীতা পাঠ করিয়া আমাকে শুনান।" গীতার—
"কর্মণ্যকর্ম যং পশ্রেং" শ্লোকটার পাঁচ ছয় প্রকার ব্যাখ্যা আমি
তাঁহাকে শুনাইলাম। সকল প্রকার অর্থ শুনিয়া তিনি প্রীধর
স্বামীর টীকারই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ইহার তিন
দিন পরে ব্রাহ্মণ মৃহরিটার প্রেগ হয়। চিকিৎসার জক্ত একজন
ডাক্তার আসিল। কিন্তু সেবা শুশ্রমা করে কে ? প্রেণের রোগী
কেহ ছুঁইত না। নাগমহাশয় একা রোগীয় সেবা শুশ্রমা করিতেন
এবং তাহাকে পথ্যোষধি দিতেন। ইতিমধ্যে আমি একদিন তাঁহার
কাছে গেলে তিনি বলিলেন, "এখন পাঁচ সাত দিন যেন এখানে
আরু না আসা হয়।"

আমি—আপনি যথন রহিয়াছেন, তথন আমার ভর কি ?
নাগমহাশর—লোক-ব্যবহার মানিয়া চলিতে হয়। সংক্রামক
ব্যাধি, স্মতরাং ক্ষেকদিন এথানে আসা উচিত নহে।

ব্রাহ্মণটি ঐ দিনই মারা পড়ে এবং মৃত্যুর পূর্বে গঙ্গার লইয়া যাইবার জন্ম জেদ করে, লোকাভাবে নাগমহাশয় একাই তাহাকে ধরিয়া নিকটবর্তী গঙ্গার ঘাটে লইয়া যান। তথার অল্পহ্মণ পরেই "গঙ্গা গঙ্গা" বলিতে বলিতে নাগমহাশয়ের ক্রোড়ের উপর ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয়। নাগমহাশয় পালবাবুদের বাড়ীর চাকরকে শবের কাছে রাখিয়া সংকার করিবার জন্ম ব্যহ্মণের

অহসদ্ধানে বাহির হইলেন। প্লেগে মৃত্যু, সংকার করিতে কেহ চায় না, অবশেষে প্রতি জনকে চার টাকা করিয়া পারিশ্রমিক স্বীকার করিয়া বছকটে চার পাঁচ : জ্বন লোক সংগ্রহ করিলেন। এই সংকার্য্যে নাগমহাশয়ের সর্বসাকলো প্রায় পঁচিশ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। বাবু হুরেন্দ্রনাথ সেন, আগুতোষ চৌধুরী ও নরেক্রনাথ বস্থু ঐ দিন নাগমহাশয়কে দর্শন করিতে গিয়া ঐথানে গিয়াছিলেন। স্থরেক্রবাব ও আভতোষবাবু নাগমহা-শয়ের কার্য্য দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন; কেবল নরেক্র বস্তুজ্ঞ विशासन---"ইनि वह्नभागन।" এই সময় নাগমহাশয় একদিন ৺কালীঘাটে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় গড়ের মাঠে একটা ভক্তের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ভক্তটা তাঁহাকে কলিকাতার বিখ্যাত উন্মান ইডেন গার্ডেন দেখাইতে লইয়া যান। বাগান দেখিয়া নাগমহালয় শিশুর স্থায় আনন্দ করিতে করিতে 'এটা কি,' 'ওটা কি,' জিজাসা করিতে থাকেন। পরে বাটা ফিরিবার সময় বলিয়াছিলেন, "মানুষ কেবল ভোগের জন্মই ব্যস্ত হইয়া ছুটিতেছে। কোথায় এই দেহ ধারণ করিয়া জন্ম-মৃত্যুর রহস্ত বুঝিতে চেষ্টা করিবে, না কেবল আপাতমধুর কতকগুলি বিষয়ে সকলে আত্মবিশ্বত হইয়া রহিয়াছে। এ হঁস নাই ষে এথান হইতে শীঘ্রই চলিয়া যাইতে হইবে। এ সংসারে কেবল রাজসিক ও তামসিক ব্যাপার, কেবল ছুটাছুটি, কেবল 'কামিনী কাঞ্নের' রাজত ! হা ঠাকুর, হা ঠাকুর, তোমার কি বিচিত্র नोना।"

ইহার পর নাগমহাশয় একদিন গিরিশবাবুর বাটা গমন করেন। ঠাকুরের প্রদক্ষ হইতে হইতে স্থামী নিরঞ্জনানন্দ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "মণায়, ঠাকুর বল্ভেন' 'নিজেকে দীনহীন মনে কর্লে মানুষ দীনহীনই হয়ে যায়' আপনি দিন রাত অমন করে আপনাকে দীনহীন মনে করেন কেন ?" নাগমহাশয় বলিলেন, "নিজের চোথে দেথ তে পাছিছ আমি অতি হীন, অতি অধম, কি করে আমি নিজেকে শিব মনে কর্ব ? আপনি ও কথা বল্তে পারেন, এই গিরিশবাব্ ও কথা বল্তে পারেন, আপনারা ঠাকুরের ভক্ত; আমার ঐরূপ ভক্তি হল কই ? আপনাদের রূপা হলে, ঠাকুরের রূপা হলে, আমি ধন্ম হয়ে যাব।" কথাগুলি নাগমহাশয় এমন দীনহীনভাবে বলিলেন যে, স্বামী নিরঞ্জনানল আর কোনরূপ তর্ক, যুক্তি, প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। গিরিশবাব্ এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলেন, "ঠিক ঠিক দীনতা হলে ঠিক ঠিক অহংবৃদ্ধির উচ্ছেদ সাধিত হলে, মানুধের নাগমহাশয়ের মত অবস্থা হয়। এই সকল মহাপুরুষের পাদম্পর্শে পৃথিবী পবিত্রা হন।"

সেই দিন বাসায় বসিয়া কয়েকটি ভদ্রলোকের সমক্ষে নাগমহাশয় আপনাকে "পাপের চিপি—কীটের কীট" বলিতেছিলেন।
বলিতে বলিতে স্বামা নিরঞ্জনানন্দের কথা মনে পড়িল, বলিলেন
"আজই গিরিশবাব্র বাড়ী শুনিয়া আসিলাম যে, কীট কীট বলিলে
কীট হইতে হয়, শিব শিব বলিলে শিব প্রাপ্তি হয়। তা আমি
এক্ষণে কি করি!" একটু ভাবিয়া পরে বলিলেন, "তা সত্য কথার
দোষ নাই। আমি বাস্তবিকই কীট, কীটকে কীট বলিলে দোষ
হইবে না। সত্য কথায় দোষ নাই। তবে ঠাকুরের রূপা হইলে,
আপনাদের রূপা হইলে, গিরিশবাব্র রূপা হইলে, সত্য কথায় কথন
অসত্য পথে যাইব না।" বলিয়া সকলকে প্রণাম করিতে লাগিলেন।
ঠাকুরের উদ্দেশে, গিরিশের উদ্দেশে বারবার নমস্কার করিতে

লাগিলেন। কিয়ংক্ষণ চক্ষু মৃদ্রিত করিয়া থাকিয়া, আবার বলিলেন, "এই হাড়মাসের খাঁচা লইয়া কেমন করিয়া অভিমান করি বে, আমি শিব ? গিরিশবাব্ মহাবীর, সাক্ষাৎ ভৈরব, তিনি বাস্তবিকই শিব"—বলিয়া আবার গিরিশবাব্র উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। তারপর উপস্থিত ভদ্রলোকদিগের জ্বন্থ তামাক সাজিতে বসিয়া বলিলেন, "আমি আর কি করিব, আমি আপনাদের তামাক সাজিয়া থাওয়াই।"

নাগমহাশয় দেশে ফিরিয়া যাইবার পূর্বে রামকৃষ্ণপুর-নিবাসী শ্রীনবগোপাল ঘোষের বাড়ী একদিন শ্রীরামরুঞ্চ-উৎসব হয়। "বস্তমতী" পত্রিকার স্বত্বাধিকারী শ্রীউপেব্রুনাথ মুখোপাধ্যায় যাইবার জ্ঞানাগমহাশয়কে অমুরোধ করিলেন, আমিও তাহাতে যোগদান কবিলাম। উৎসবের দিন প্রোতে আমায় সঙ্গে কবিয়া নাগমহাশয় আহিরীটোলায় উপেনবাবুর বাটী উপস্থিত হইলেন। বিডন খ্রীটের মোডে আসিয়া একথানি গাড়ী ভাড়া করা হইল। নাগমহাশয় विल्लन, "बामि हिंदि हिंदि गांव, बाननाता गांफीट गांन।" উপেনবাব জানিতেন, ঘোডাকে চাবুক মারিলে, নাগমহাশয় কাতর इंटेरजन। शास्त्रायानरक ও তিনি একথা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন। তারপর অনেক অমুরোধ করিয়া নাগমহাশয়কে গাড়ীতে উঠান হুইল। গাড়ী নবগোপালবাবুর বাড়ী পৌছিলে, নবগোপালবাবু নাগমহালয়কে দেখিয়া "জয় রাম. জয় রাম" ধ্বনি করিতে লাগিলেন; নাগমহাশয় তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। বাটির ভিতর প্রবেশ করিয়া নাগমহাশয় বৈঠকথানার এক কোণে দাড়াইয়া নিমন্ত্রিত ভক্তগণকে বাতাস করিতে লাগিলেন। নবগোপালবাবু ও অন্তান্ত ভদ্রলোকসকল নিষেধ করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিতে

পারিলেন না। অবিরাম "শ্রীরামক্রফ" নামে রামক্রফপুর প্রতিথ্বনিত হইতেছে; উৎসবের উল্লাসে, সন্ধীর্ত্তনের উচ্ছাসে ভক্তগণ বিভার হইয়া আছেন, কিন্তু নাগমহাশরের সেদিন আর অপর কার্য্য নাই; যেন সেবা করিতে জাঁহার জন্ম; স্থির অবিচলিতভাবে দাঁড়াইয়া কেবল বাতাসই করিতেছেন। ভারপর ভক্তেরা প্রসাদ পাইতে বসিলে, তিনি তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সকলের বিস্তর অফুরোধে তিনি প্রসাদের কণামাত্র গ্রহণ করিলেন, থাইতে বসিলেন না। সকলে অবাক হইয়া তাঁহকে দেখিতে লাগিলেন।

কলিকাতার ফিরিবার সমর অনেক অনুরোধ করিরাও আর তাঁহাকে গাড়ীতে চড়ান গেল না। কাজেই আমরা পদত্রজে পুনর্ধাত্রা করিলাম। আদিতে আদিতে নাগমহাশর বলিলেন, "নবগোপাল-বাবুর পরিবারকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিভাপ্রকৃতির অংশে জন্মগ্রহণ করিরাছেন বলিয়া বলিতেন। তাঁহার হাতে ঠাকুর নিজে থাইয়া-ছেন। এঁদের যে মাসুষ জ্ঞান করে তার পশুজ্ঞান."

কিছুদিন পরে নাগমহাশয় দেশে চলিয়া গেলেন। কলিকাতায় এই তাঁহার শেষ আসা।

ভগবান্ শ্রীরামক্ষের অদর্শনের পর নাগমহাশর যথন প্রথম দেশে আদিয়া বাস করেন তথন ভাবিয়াছিলেন, একথানি কূটীর বাধিয়া নির্জ্জনে বাস করিবেন। মাতাঠাকুরাণী তাঁহার মনোভাব অবগত হইয়া বলেন "আমি কোন দিন কোন বিষয়ের জন্ত আপনাকে বিরক্ত করি নাই, কথন করিবও না, তবে পৃথক বাসের কি প্রয়োজন ?" সাধনী সহধর্মিণীর আখাসে আখন্ত হইয়া নাগমহাশয় সংসারে বাস করিতে লাগিলেন; কিন্তু গৃহে থাকিয়াও তিনি আজীবন সরাসীর ধর্ম পালন করিয়া গিয়াছেন। মাতাঠাকুরাণী বলেন, "তাঁহার (নাগমহাশয়ের) শরীরে কি মনে কোনরূপ মানবীয় বিকার বা পরিবর্ত্তন কথন লক্ষিত হয় নাই। 'জ্ঞার রামকৃষ্ণ' বলিয়া তিনি জ্বৈবভাবের মন্তকে পদাঘাত করিতে করিতে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি অগ্নিমধ্যে বাস করিয়াছেন বটে, কিন্তু দিনেকের তরেও তাঁর শরীর দগ্ধ হয় নাই।"

নাগমহাশন্ন, তাঁহার প্রধান ভক্ত হরপ্রসন্নকে কোন সমন্ন বলিয়াছিলেন, "দেখ, পশুপক্ষীর যোনি পর্যান্ত আমি আজন্ম মাতৃ-যোনির ক্যায় দেখিয়াছি।"

নাগমহাশয়ের গুরুকুলের ছই জ্বন জ্ঞাতি একবার দেওভোগে তাঁহাকে দর্শন করিতে আদেন। এই ছই জ্বনের মধ্যে একজ্বন সাধক ছিলেন। নাম নবীনচক্র ভট্টাচার্য্য। দীনদয়ালের বিশেষ অন্থরোধে সাধক গৃহত্ত্বের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সন্তান উৎপাদন করিবার জ্বন্থ নাগমহাশয়কে অন্থরোধ করেন। অন্থরোধ কর্ণগোচর হইবামাত্র নাগমহাশয় মুর্চ্ছিতের স্থায় পড়িয়া থেলেন; শরীর ক্ষত্ত-বিক্ষত হইয়া গেল। "গুরুকুলের সাধক হইয়া আপনি এই অসক্ষত আদেশ করিতেছেন?"—বিলয়া তিনি নিকটে পত্তিত একথপ্ত ইপ্টক দ্বারা আপনার মন্তকে আঘাত করিতে লাগিলেন। কপাল কাটিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। সাধক তথন অন্তপ্ত হইয়া আদেশ প্রত্যাহার করেন। নাগমহাশয় স্বস্থ হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত হরেক্সচন্দ্র নাগ বলেন, শ্রীযুত দীনদম্মাল একদিন নাগ-মহাশয়কে ভৎ সনা করিয়া বলিতেছিলেন, "তোর থাওয়া পরা চলিবে কিন্ধপে ?" নাগমহাশয় উত্তর দিয়াছিলেন, "বাবা, আমার থাওয়া পরার জন্ত চিন্তা কি ? বৃক্ষে প্রচুর পত্র রহিয়াছে। আর আমি জীবনে কোন দিন স্ত্রীলোক স্পর্শ করি নাই; মাতৃগর্ভ হইতে বেমন পড়িয়াছিলাম, এথনও দেইরূপ আছি, বন্ত্র পরিবার আমার আবশুক কি ?"

একমাত্র পুত্রের সংসারবৈরাগ্য দেখিয়া শ্রীযুত দীনদয়াল মধ্যে মধ্যে নাগমহাশয়কে ভৎ সনা করিতেন। একদিন কথায় কথায় পিতাপুত্রে কথাস্তর হইলে, নাগমহাশয় উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "আমি জীবনে কথন স্ত্রীসঙ্গ করি নাই; আমার সংসারের কোন প্রয়োজন নাই।" তারপর, "নাহং নাহং" বলিতে বলিতে বল্ধ পরিত্যাগ করিয়া বাটা হইতে বাহির হইয়া গেলেন। মাতাঠাকুরাণী কারাকাটি করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে ব্যাকুল দেখিয়া শ্রীযুত অয়দা, নাগমহাশয়ের একজন ভক্ত, তাঁহাকে কিছুদুর হইতে গৃহে ফিরাইয়া আনেন।

দেওভোগবাসিনী কোন এক প্রোঢ়া বিধবা নাগমহাশয়কে সর্বাদা দর্শন করিতে আসিতেন ও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু নাগমহাশরের তীক্ষ্ণ অন্তদ্ ষ্টিতে প্রোঢ়ার গৃঢ় ছরভিসন্ধি গুপ্ত রহিল না। প্রোঢ় বয়সে বিধবার তজপ ছর্ম্মতি দেখিয়া নাগমহাশয় মনে মনে তাহাকে অবজ্ঞা করিতেন। মাতাঠাকুরাণী বিধবার মনোভাব অবগত হইয়া তাহার আসা বন্ধ করিয়াছিলেন। নাগমহাশয় বলিতেন, "হায় হায়, কাক কুকুরেরও বোধ হয় এই ছাই হাড়মাসের খাঁচার মাংস খাইতে কচি হয় না; কিন্তু ইহাতে ওর কেন এমন ভাব হইল! ঠাকুর কতরূপেই না আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন! জ্বয় রামক্ষণ! জয় রামকৃষ্ণ!" তারণের বলিলেন, "মানবজীবনে জ্বিহাও ও উপস্থ এ ছটী জয় করা বড় কঠিন ব্যাপার;

ঠাকুরের রূপা হইলে তাহাদিগকে বশে আনমন করিতে পারা যায়। তাঁহার মুথে সময় সময় অতি ছোট কথায় অতি মহৎ সত্যতত্ত্ব প্রচারিত হইত। তিনি প্রায় বলিতেন, "কাম ছাড়্লেই রাম, রতি ছাড়্লেই সতী।"

বেমন কামিনীতে, অর্থেও তেমনি তাঁহার হতাদর ছিল। একবার নারায়ণগঞ্জের পালমহাশয়দিগের কোন বিশেষ আত্মীয়ের বসস্ত হয়। কোন চিকিৎসায় কিছু ফল হইল না। নাগমহাশয়ের চিকিৎসার খ্যাতি পালবাব্দের জানা ছিল। তাঁহারা নাগমহাশয়ের দিরণাপান হইলেন। নাগমহাশয়ও কিছুতেই এড়াইতে পারিলেন না। রোগী দেখিয়া হোমিওপ্যাথি মতে একটী ঔষধ নির্বাচন করিয়া দিলেন। পালবাব্রা সেই ঔষধ আনিয়া খাওয়াইলে রোগ আরোগ্য হইল। পালবাব্দের কর্ত্তা দেওভোগে আসিয়া নাগমহাশয়ক তিনশত টাকা পারিতোধিক স্বরূপ প্রদান করিলেন। কিন্তু নাগমহাশয় তাহা স্পর্শ করিলেন না। অবশেষে পালকর্তা যথন বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, নাগমহাশয় তথন কাতর হইরা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিলেন, "হায় ঠাকুর, কেন আমায় চিকিৎসাক্রপ হীনর্ত্তি শিথাইয়াছিলে, তাতেই ত আমার এই ছঃখভোগ করিতে হইতেছে!" তাঁহার কাতর ক্রেন্দন শুনিয়া পালকর্ত্তা বলিয়াছিলেন, "বাবা, তুমি কথন মামুষ নও!"

এই অলৌকিক গৃহস্থের সকল আচরণই অলৌকিক ছিল।

একবার পালবাবৃদের অন্তরোধে তিনি ভোল্লেখরে আসিয়াছিলেন।

কলিকাতার ফিরিয়া যাইবার সময় বাবুরা তাঁহাকে ষ্টিমার ভাড়া

নগদ আট টাকা ও একথানি কম্বল কিনিয়া দেন। ভোল্লেখর

হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে হাঁসেরকাঁদিতে তথন ষ্টিমার ষ্টেসন

ছিল। সেথানে পৌছিয়া নাগমহাশয় টীকিট কিনিতে যাইতে-ছেন, এমন সময় তিন চারিটা শিশুসন্তান লইয়া এক ভিথারিণী অতি কাতরকঠে তাহাদের কট্ট জ্বানাইয়া তাঁহার কাছে ভিক্ষা প্রার্থনা করিল। তাহাদের কাতরোক্তি শুনিয়া নাগমহাশয় কাঁদিয়া ফেলিলেন; পালবাবুদের প্রদত্ত আটটী টাকাও কম্বলখানি ভিথারিণীকে দিয়া বলিলেন, "মা, তুমি এই লইয়া শিশুসম্ভান क्य्रोटिक ও व्यापनाक द्रका कदा" इहे हां छ जूनिया व्यामीकी प করিতে করিতে ভিথারিণী চলিয়া গেল। অনেকপথ হাঁটিয়া আসিয়াছেন, নাগমহাশয় ষ্টেসনে বসিয়া একটু বিশ্রাম করিলেন; তারপর ষ্টামার ছাড়িয়া দিলে তিনি কলিকাতা অভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিলেন। পথে দেবালয় পাইলে প্রসাদ খাইতেন, নহিলে मुखि। नहीनांना विखीर्ग इटेटन (थयांत्र श्रमा दिया शांत्र इटेटजन. সঙ্কীর্ণ হইলে সাঁতার। তাঁহার সঙ্গে সাডে সাত আনা মাত্র পর্মা ছিল। তাহার উপর নির্ভর করিয়া উনত্রিশ দিন ক্রমান্বয়ে ঠাটিয়া তিনি কলিকাতায় আসেন।

একবার অনেকদিন কুতের কার্য্য বন্ধ থাকায় নাগমহাশয়ের ভয়ানক অর্থকষ্ট হইয়াছিল, এমন কি সময়ে সময়ে তাঁহাকে উপবাসী থাকিতে হইত। অনেক দিনের পর একদিন পাল-বাবুদের হুই হাজার মণ মুণ চালান হইল। কুত করিবার জন্ত जिनि विषित्रभूदा रशलन। इरे राष्ट्रांत मरनत हालान जांत পাওয়া উচিত ছিল সাত আট টাকা, কিন্তু সমস্ত দিন রৌদ্রে পুডিয়া সেদিন মোট তের আনা উপার্জন হইল। পথে আসিতে আসিতে গডের মাঠে একবাক্তি তাঁহাকে হঃথ জ্ঞাপন করিলে, নাগমহাশয় সমস্ত দিনের উপার্জন সেই তের আনা তাহাকে দিয়া রি**ক্ত**হন্তে বাসায় ফিরিয়া **আ**সিলেন। বাসায় সে সময় তণ্ডুলাভাব।

নাগমহাশয় যথন শিশু ছিলেন, শুনিয়াছি, কুকুর কি বিড়াল ডাকিলে, তাঁহার মনে হইড, তাহারা ক্ষ্ধায় কাতর হইয়া কাঁদিতেছে। ব্যাকুল হইয়া পিদীমাকে বলিতেন, "আহা মা! ওরা কাঁদছে কেন? ওদের কিছু থেতে দাও না!" কথন কথন আপনি তাহাদিগকে আদরে আহার দিয়া বলিতেন, "আর কেদ না ভাই! এই যে আমি থেতে দিছিছ!"

তাঁহার বাটার সংলগ্ধ একটা ছোট পুক্ষরিণী ছিল। যথন তাঁহার তের কি চৌদ বৎসর বয়স, তিনি আহারাস্তে নিতা ঐ পুক্ষরিণীতে আঁচাইতে যাইতেন এবং যাইবার সময় হাতে করিয়া চারটা ডালভাত লইয়া যাইতেন। পুক্ষরিণীর কতকগুলি মাছ তাঁহার পোষা ছিল। নাগমহালয় ডাকিবামাত্র ভাহারা আসিত এবং তাঁহার হাত হইতে ঐ ডালভাত খাইত। তিনি মাছগুলিকে হাতে ধরিয়া আদর করিতেন। কলিকাতায় পড়িতে আসিবার পূর্বাবিধি তিনি মাছগুলিকে লইয়া এইরূপ থেলা করিতেন। নাগমহালয় বলিতেন, "ইতর সাধারণ জ্বীবেও জ্ঞানের অল্লাধিক বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। জন্মান্তরে তাহারাও ক্রমে উচ্চগতি লাভ করিয়া অবশেষে মৃক্ত হুইয়া গাইবে।"

শ্রীযুক্ত হরেক্সচন্দ্র নাগ বলেন, "আমি কোন সময় নাগমহাশয়ের কাছে সর্বাদ গাতায়াত করিতাম। একদিন গ্রীয়কালে সকালে গিয়া দেখি তিনি মণ্ডপে বসিয়া তামাক থাইতেছেন। আমি উঠানে দাঁড়াইয়া কথা কহিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে ছুটী বস্তু শালিথ উড়িয়া আসিয়া নাগমহাশয়ের কাছে বসিল। তিনি একমনে তামাক

খাইতেছিলেন, পাখী হুটীকে দেখিতে পান নাই। ক্রমে তাহারা তাঁহার চিন্তাকর্ষণ করিবার জন্ত, পায়ে ঠোক্রাইতে লাগিল। তথন তিনি সম্নেহে তাহাদের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "এসেছ মা! রোদ, আমি তোমাদের থাবার দিছিছ।" তারপর একমৃষ্টি তভুল আনিয়া তাহাদের হাতে করিয়া থাওয়াইতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ মৃষ্টিমেয় তভুলে তাহাদের ভৃপ্তি হইল না। তাহারা নাগমহাশয়ের চারিদিকে ঘ্রিতে লাগিল। তথন নাগমহাশয় একটি বাটাতে আরও কিছু চাল ও আর একটা বাটাতে জ্বল আনিয়া হাতে করিয়া ধরিলেন। পাখী ছটি তাঁহার হাতের উপর বসিয়া থাইতে লাগিল। তাহাদের ভৃপ্তি হইলে, নাগমহাশয় প্নরায় তাহাদের গায়ে হাত ব্লাইতে ব্লাইতে বলিলেন, "এস মা এখন! বনে গিয়ে খেলা কর, কাল আবার এদ!" পাখী ছটি উড়িয়া গেল। নাগমহাশয় বলিলেন, "শ্রীয়াময়্বফ কত খেলাই না করিতেছেন।"

গিরিশবাবু বলেন, "অহিংসা পরমধর্ম—ইহার জলস্ক দৃষ্ঠান্ত নাগমহাশয়ই হইতে পারেন।" নারায়ণগঞ্জের পাটের কলের সাহেবেরা
দেওভাগে কথন কথন পাথী শিকার করিতে আসিতেন। একবার
বন্দুকের শন্ধ পাইয়া, নাগমহাশয় ছুটিয়া সাহেবদের নিকট উপস্থিত
হইলেন এবং নিষ্ঠুর কার্য্য হইতে নিরস্ত হইবার জ্বন্ত করযোড়ে
তাঁহাদিগকে বিস্তর মিনতি করিলেন। সাহেবেরা তাঁহার কথা
বুঝিতে না পারিয়া, পাথী মারিবার জ্বন্ত পুনরায় বন্দুক তৈয়ারী
করিতে লাগিলেন। নাগমহাশয় তথন তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিয়া
উঠিলেন, "আর এমন অন্তায় কর্ম্ম করিবেন না।" সাহেবেরা
ভাবিলেন—নিশ্চয় একটা পাগল। পাগলের কথায় কে ক্রক্ষেপ

করে! শিকার লক্ষ্য করিয়া সাহেবেরা আবার বেমন বন্দুক্
ভূলিলেন, অমনি পলকের মধ্যে নাগমহাশয় বন্দুক্ ধরিয়া ফেলিলেন।
সেই ক্ষীণকলেবরে কোথা হইতে শত সিংহের বল জাগিয়া উঠিল,
সাহেবেরা বিস্তর চেষ্টা করিয়াও বন্দুক ছাড়াইতে পারিলেন না।
নাগমহাশয় বন্দুক কাড়িয়া লইয়া চলিয়া আসিলেন এবং প্রাণসংহারক অন্ধ্র স্পর্শ করিয়াছেন বলিয়া গৃহে আসিয়া বন্দুক রাথিয়া
হাত ধুইয়া ফেলিলেন। এদিকে সাহেবরাও নারায়ণগঞ্জে ফিরিয়া
আসিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন—নালিশ করিবেন। ইতিমধ্যে
পাটের কলের একটি কর্ম্মচারীর ছারা নাগমহাশয় সাহেবদের বন্দুক্
তুইটি ফিরাইয়া পাঠাইয়া দিলেন। কর্ম্মচারীর মুথে নাগমহাশয়ের
সাধু চরিত্রের কথা শুনিয়া সাহেবদের মনে বিশেষ শ্রন্ধার উদ্য
হইল, সেই অবধি তাঁহারা আর দেওভোগে শিকার করিতে
আসিতেন না।

নিরীহ প্রাণীর যন্ত্রণা দেখিলে নাগমহাশয় অধীর হইয়া উঠিতেন।
তাঁহার বাড়ীতে দক্ষিণ ধারে একটা ছোট ডোবা ছিল, বংসর বংসর
বক্তায় ভাসিয়া আসিয়া তাহাতে বিস্তর মাছ জমা হইত। একদিন
এক জেলে ঐ ডোবায় মাছ ধরিয়া প্রচলিত নিয়মামুসারে নাগমহাশয়কে ভাগ দিতে আসে। জীবস্ত মাছগুলি তথন ধড়ফড়
করিতেছে দেখিয়া নাগমহাশয়ের দাকণ যন্ত্রণা হইতে লাগিল।
জেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সমস্ত মাছগুলির কি দর ? সে যে
দর.বলিল, মাছগুলি সেই দরে কিনিয়া আবার ডোবায় ছাড়িয়া
দিশেন।

আর একদিন আর এক জন জেলে তাঁহার বাড়ীর সন্নিকটস্থ পুকুরের মাছ ধরিয়া নাগমহাশরের বাড়ীতে বেচিতে আনে। কই, মাগুর, সিঙ্গি প্রান্থতি মাছগুলি চুপ্ডিতে ছট্ফট্ করিয়া লাফাইতেছে। নাগমহাশম সমস্ত মাছগুলি কিনিলেন এবং অবিলম্বে পুকুরে ছাড়িয়া দিলেন। জেলের চক্ স্থির! মাছের দাম ও চুপড়ি ফিরিয়া পাইবামাত্র সে উর্দ্ধানে ছুটিয়া পলাইল! আর কথন সে নাগমহাশয়ের বাড়ীর ত্রিসীমানা মাড়ায় নাই।

নাগমহাশরের বাড়ী প্রতি বৎসর পূজা হইড, কথন পশুবলি হয় নাই। থল সর্পকেও তিনি কথন হিংসা করিতেন না। একবার একটা গোথ রো সাপ তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গণে দেখা দেয়। বাটার সকলে এক হইয়া উঠিলেন। মাতাঠাকুরাণী বলিলেন, "সাপটা মারিলে হয় না ?" নাগমহাশয় বলিলেন, "বনের সাপে থায় না, মনের সাপে থায় না, মনের সাপে থায় না, মনের সাপে থায় ।" তারপর সাপটীকে করজোড়ে বলিলেন, "আপনি মা মনসাদেবা! জন্মলে থাকেন, দরিদ্রের কুটার ছাড়িয়া স্বস্থানে গমনকর্মন।" বলিয়া তুড়ি দিতে দিতে তিনি পথ দেখাইয়া চলিতে লাগিলেন, সাপও নতশিরে তাঁহার অনুগমন করিয়া জন্মলে প্রবেশ করিল। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিতেন, "অনিষ্ট না করিলে জগতে কেহ কাহারও অনিষ্ট সাধন করে না। যে ঘেমনকরে, জগৎ তার প্রতি ঠিক তদমূরপ ব্যবহার করে। যেমন আর্সিতে নিজের প্রতিবিশ্ব দেখা; যেমন অন্সভন্দী করা যায়, প্রতিবিশ্বের তদমূরপ অনভন্দী দুষ্ট হয়!"

শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ যথন বরাহনগরে, তথন একদিন সেথানে একটা সাপের সলুই দৃষ্ট হয়। গিরিশ বলেন, "সর্পশিশু দেথিয়াই ত সকলে, ভাহাকে মারিবার জ্বন্ত উন্থত। ইতিমধ্যে নাগমহাশয় আসিয়া "নাগরাজ, নাগরাজ" বলিয়া তাহাকে আদর করিতে করিতে নিরাপদ স্থানে ছাড়িয়া দিয়া আসিলেন।" তিনি বলিলেন, "আমরঃ বৃদ্ধির দোবে দোষ করিয়া নিজেরাই কট পাই; এই বৃদ্ধি ঈশ্বরপাদপল্মে যথন নিশ্চল হইয়া অবস্থান করে তথন আর কোন বিষয় মন্দ বলিয়া বোধ হয় না।"

একবার তাঁহার সর্পদংশন হয়; তিনি পুকুরবাটে পা ডুবাইয়া মুথ ধুইতেছিলেন, সাপ তথন তাঁহার বামপদের রুদ্ধাসূচটা কাম্ডাইয়া ধরে। নাগমহাশয় জানিতে পারিয়া হির হইয়া দাড়াইয়া রহিলেন। অল্লকণ পরেই সাপটা পা ছাড়িয়া দিরা চলিয়া গেল। মাতাঠাকুরাণী শুনিয়া যারপরনাই উদ্বিগ্ধ হইলেন। নাগমহাশয় বলিলেন, "ও কিছু নয়, আহার মনে করে জোলো সাপে কাম্ড়ে ধরেছিল। তারপর ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।"

তিনি বলিতেন, "জীবে জীবে এক ভগবানই বিরাজ করিতে-ছেন।" 'সর্বাদা জোড়হাত করিয়া থাকেন কেন ?'—জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "ভূতে ভূতে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই।" গাছের একটা পাতা ভিড়িতেও তিনি হাদয়ে বজ্ঞবেদনা অমুভব করিতেন। তাঁহার বন্ধনদ্বরের পিছনে একটা আমগাছছিল, একটা ভক্তকে তাহার একটা পত্র ছিন্ন করিতে দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "আহা, এদেরও ত সুথ হুঃথ বোধ আছে।"

তাঁহার বাড়ীর পূর্বনিকের ঘরের পিছনে একঝাড় বাশ ছিল।
কথন কথন তাহার কঞ্চিগুলি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিত।
তিনি কিছুতেই কাটিতে দিতেন না। বলিতেন, "যাহা গড়িবার
সাধ্য নাই, তাহা ভাঙ্গা উচিত কি ?"

ভাহাকে কথন একটা মশা মারিতে দেখি নাই। কতবার দেখিয়াছি, ছারপোকাদিপকে অতি যত্নে তিনি আপনার বিছানায় স্থান দিতেছেন। পিশীলিকা গায়ে উঠিলে অতি সাবধানে ধরিয়া তিনি নিরাপদ স্থানে ছাড়িয়া দিতেন। কথন কথন তাঁহার মনের গতি এমন হইত যে, পাছে পায়ের চাপে ক্ষুদ্র পোকা মাকড় মারা পড়ে, এই ভয়ে তিনি পথ চলিতে পারিতেন না। খাস-প্রখাসে পাছে অদৃশ্য বায়বীয় কীটসকল বিনষ্ট হয় এই আশক্ষায় কথন কথন তাঁহার নিখাস পর্যাস্ত বন্ধ হইয়া ঘাইত।

একদিন কোন ভক্ত নাগমহাশ্যের বাটার পূজামগুপে বসিয়া
দেখেন যে, পূর্বাদিকের বাঁশের বেড়াতে উই ধরিয়াছে। দেখিবামাত্র
ভক্তনী উঠিয়া সেই বেড়াতে সজোরে আঘাত করিতে লাগিলেন।
অনেকথানি বাসা ভাঙ্গিয়া গেল এবং অনেকগুলি উই নিরাশ্রম
হইয়া মাটিতে পড়িল। নাগমহাশয় ঐ মগুপের বারাগুায় বসিয়া
ছিলেন। তিনি কাতরম্বরে বলিলেন, "হার হার, কি করিলেন!
ইহারা এতকাল এই বেড়া উপলক্ষ করিয়া ঘর দোর তৈয়ার
করিয়া বসবাস করিতেছিল, আজ আপনি ইহাদের আশ্রয় নই
করিয়া বছ অত্যায় করিলেন।" বলিতে বলিতে নাগমহাশয়ের
চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। ভক্তটী দেখিয়া স্তর্ম হইয়া রহিলেন।
নাগমহাশয় শেষে ঐ নিরাশ্রয় কীটগুলির সমুখন্থ হইয়া বলিলেন,
"আপনারা আবার বাসা তৈয়ার কক্ষন, আর ভয় নাই।" তাহারা
আবার বথাকালে ক্ষেই বেড়াতে বল্মীক প্রেম্বত করিল এবং কালে
ঐ বেড়া থসিয়া পড়িল। নাগমহাশয় তথাপি কাহাকেও তাহা
ছুইতে দিতেন না।

স্থারেশ বলেন, "নাগমহাশয় চিরদিনই গাভীকে ভক্তি করিতেন।
তিনি শাস্ত্রের বিধি-বিধান অনুসারে কখন গোদান বা গোপুজা
করিয়াছিলেন কি না, তাহা আমার জানা নাই। কিন্তু অতি
বালাকাল হইতেই তিনি গাভী দেখিলে নমস্কার করিতেন এবং

কথন কথন গাভীদিগের পদধ্লি লইতে আমি তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিরাছি। একবার তিনি একগাছি আক আনিরাছিলেন। একটা গাভী আনিরা তাহার পাতাগুলি ধাইবার চেষ্টা করে। নাগমহাশয় তাহা আনিতে পারিয়া পরম মত্নের সহিত সেই গাভীকে তাহা ভক্ষণ করাইয়াছিলেন। অবশেষে ভগবতীজ্ঞানে তাহাকে প্রণাম করেন। ইক্ষুবগুকে থণ্ড থণ্ড করিয়া, ঐ গাভীর গাত্রে হাত ব্লাইতে ব্লাইতে তাহাকে ভক্ষণ করিতে বার বার অমুরোধ ও উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। পরে পাথার দারা তাহাকে বীজন করিতে করিতে নির্বাক হইয়া মুচ্ছিতের ভার মাটিতে পড়িয়া গেলেন।"

নাগমহাশর শক্তি-উপাদক ছিলেন; কিন্তু তিনি বলিতেন, "পথে মতে কিছু আদে না। ্য কোন মতে একনিষ্ঠ হইলে, ভগবান্ তাহাকে পথ দেখাইয়া দেন।" তাঁহার ভেদবৃদ্ধি ছিল না; শৈব, বৈষ্ণব, বাউল, কর্ত্তাভলা প্রভৃতি দকল সম্প্রদারের সাধককেই তিনি সমাদর করিতেন। হিন্দু, মুদলমান, খ্রীষ্টান তাঁহার ভেদ ছিল না। মদ্জিদ বা পীড়ের স্থান দেখিলে তিনি নত্তশিরে দেলাম দিতেন। গির্জ্জা দেখিলে 'জয় যীঙ্গ' বলিয়া অভিবাদন করিতেন।

সাধনা সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, "গাছের তলায় জাগিয়া বসিয়া থাকার ক্লায়, সাধনা বারা আপনাকে জাগরিত করিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু ফল তাঁর হাতে; তিনি দয়া করিয়া ফল দিলে তবে জীব সে সকলের অধিকারী হয়, নতুবা নহে। কেহ বা ঘুমাইয়া আছে, ভগবান্ দয়া করিয়া হয়ত তাহার মুথে ফল ফেলিয়া দিলেন, তাহাকে আরে কোন কিছু সাধন ভজনকরিতে হয় না। ইহারাই কুপাসিদ্ধ হন। খতদিন না কুপা

করেন, ততদিন কেইই তাঁহার স্বন্ধপ বুঝিতে সমর্থ হয় না।
তিনি কল্পতক্ষ, যে যাহা চায়, ভগবান্ নিশ্চয় তাহাকে তাহা
দান করেন; কিন্তু যাহাতে জীবকে পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর পথে
যাইতে হয়, এমন বাসনা করা জীবের কদাপি উচিত নহে।
ভগবানের পাদপল্লে কেবল শুদ্ধাভক্তি ও শুদ্ধজ্ঞানের জ্বয়্ম প্রার্থনা
করা উচিত। তবেই জীব সংসারবদ্ধন ছিন্ন করিয়া ভগবংরুপায় মৃক্ত হইয়া যাইতে পারে। সংসারের যে কোন বিষয়ে
বাসনা করা যায়, তাহা হইতে জীবের জালা যল্পণা আসিবেই।
কিন্তু যিনি ভগবান্, ভক্ত ও ভাগবত প্রসঙ্গে দিন যাপন করেন
ভীহার ত্রিতাপ-জালা অস্তে দুর হইয়া যায়।"

সিদ্ধি সম্বন্ধে বলিতেন, "বথার্থ সাধুভাবাপর হইলে শক্তি, সিদ্ধি, ঋদ্ধি সাধককে সর্বাদা প্রলোভিত করে। বথার্থ সাধুর হৃদয়ে স্পাতের যাবতীয় বস্তুর প্রতিবিদ্ধ পড়ে, তাহাকে ভাবিয়া চিম্বিয়া কিছু দেখিতে বা বলিতে হয় না; যেমন সাদা ক্টিক পাথরে সকল জিনিসের প্রতিবিদ্ধ পড়ে, তক্রপ। কিন্তু এই সকলে লক্ষ্য হইলে তাঁহাকে আদর্শ-জীবন-লাভ হইতে বিপথগামী করে।"

কাহারও মনে কোন সন্দেহ উঠিলে, তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে হইত না, তিনি আপনা হইতে কথা তুলিয়া মীমাংসা করিয়া দিতেন। কে কেমন আধার, কাহার কি মনের ভাব, তিনি মুথ দেখিয়া বৃঝিতে পারিতেন। কত লোকের সম্বন্ধে তাঁহার কত কথা অবিকল সত্তো পরিণত হইয়াছে। কেহ দেওভোগে আসিবার পূর্বে তিনি মাতাঠাকুয়াণীকে বলিতেন, "আল অমুক লোক আসিতেছেন, আমাকে এথনি বাজারে যাইতে হইবে।" বাহাকে শ্বরণ করিতেন, তিনিই তাঁহার সকাশে উপস্থিত হইতেন।

আমার আত্মীয় শ্রীযুক্ত অধিনীকুমার চক্রবর্ত্তী একবার আমার সঙ্গে নাগমহাশয়কে দেখিতে হান। অধিনীর শূল-বেদনা ছিল, প্রতিদিন সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্যান্ত তাঁহাকে এক প্রকার যুতবং হইয়া পড়িয়া থাকিতে হইত। দেওভোগের পথে সন্ধ্যা হইতে আমার ভয় হইয়াছিল, আমি কেবলই ভাবিতেছিলাম, কথন তাঁহার বেদনা ধরে, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় পথটা নির্বিদ্ধে কাটিয়া গেল। অধিনীবাব্ আমায় আশ্বন্ত করিয়া বলিলেন, "বেদনা ধরিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।" পাঁচ মাস রাত্রে জলগ্রহণ করিতে পারেন নাই, কিন্তু সে রাত্রে অধিনী প্রচুর আহার করিয়া শয়ন করিলেন। আমরা তিন দিন দেওভোগে ছিলাম, তিন-দিনই নির্বিদ্ধে কাটিয়া গেল। অধিনী বলেন, "অমন মহাপুরুষের হাওয়া লাগিয়া, আমার জন্মান্তরীণ পাপের ফল এমন উৎকট ব্যাধি দ্রীভূত হইয়াছিল। আমি তথন হইতে তাঁহাকে ধরিয়া থাকিলে, আমার নরজন্ম সার্থক হইয়া থাইত।"

একবার দেওভোগের একটী ব্রাহ্মণ বালকের বিস্টিকা হয়।
তাহার বিধবা জননী মুমুর্ অবস্থায় তাহাকে নাগমহাশয়ের বাটীতে
ফেলিয়া রাথিয়া চলিয়া যান। ঈশ্বরেচ্ছায় বালকটা আরোগ্য
লাভ করে। স্থরেশ এই আরোগ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে,
নাগমহাশয় বলিয়াছিলেন, "বালকটা সারিয়াছিল বটে, কিন্তু সে
সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার নাই।"

একবার চৈত্রমাসে নাগমহাশয়ের বাড়ীর উত্তর ধারে চৌধুরীদিগের বাড়ীতে আগুন লাগে। অনিলসহায়ে অনল দেখিতে
দেখিতে প্রবল হইয়া উঠিল। চৌধুরীবাড়ী হইতে নাগমহাশয়ের
বাড়ী পঁচিশ ত্রিশ হাত অস্তরে। তাঁহার চালে আগুনের ফিন্কি

আসিয়া পড়িতে লাগিল। আগুন নিবাইবার জ্বন্ত পাড়ার সকলের চেষ্টা, চারিদিকে গগুগোল। কেবল নাগমহাশয় একা অবিচলিতভাবে অগ্নির সন্মুখে জ্বোড়করে দণ্ডায়মান। মাতা-ঠাকুরাণী ভীতা হইয়া ঘরের কাপড় কাঁথা লেপ বালিশ বাহির করিতে লাগিলেন।

নাগমহাশয় বলিলেন, "এখনও এমন অবিশ্বাস! কি হবে ছাই এই কাথা কাপড় দিয়ে! ব্রহ্মা আজ বাড়ীর নিকটে উপস্থিত হয়েছেন; কোথায় এখন তাঁর পূজা কর্বে, না সামান্ত কাথা কাপড় নিয়ে এখন বাস্ত হয়ে পড়লে? জয় ঠাকুর! জয় ঠাকুর! জয় ঠাকুর! য়য় ঠাকুর!" বলিয়া তিনি বাড়ীর উঠানে করতালি দিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তারপর বলিলেন, "রাথে ক্রফ্চ মারে কে, মারে ক্রফ্চ রাথে কে!" তৌধুরীদিগের বাড়ী ভশ্বসাং করিয়া অয়ি ভ্রপ্ত হইলেন। নাগমহাশয়ের বাটীর এক গাছি ভ্রণও দয় হয় নাই।

যে বৎসর অর্দ্ধানয় যোগ ইইয়াছিল, যোগের তিন চারি দিন
পূর্বেনাগমহাশয় একবার দেশে যান। তাঁহাকে তেমন সময়
বাটা আসিতে দেখিয়া দানদয়াল বলিলেন, "এই গঙ্গান্ধান যোগে
কতলোক সর্ব্বসান্ত হইয়া গঙ্গাতীরে গমন করিতেছেন, আর তুই
সেই গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিয়া দেশে আসিলি! তোর ধর্ম-কর্মের
মর্ম্ম আমি কিছুই ব্ঝিতে পারিলাম না! এথনও তিন চারি দিন
সময় আছে, আমাকে একবার ভাগীয়ধীর তীরে লইয়া চল।"
নাগমহাশয় বলিলেন, "যদি মায়ুষের যথার্থ অনুরাগ থাকে, মা
ভাগীরথী গৃহে আসিয়াই দর্শন দেন, তাহাকে আর কোথাও যাইতে
হয় না।" ক্রমে গঙ্গান্ধানের দিন আসিল। প্রীমতী হরকামিনী

'শ্রীযুত কৈলাস বস্থ প্রভৃতি নাগ মহাশয়ের ভক্তগণ সেদিন দেওভোগে ত্রপস্থিত ছিলেন। যোগের সময় **শ্রীমতী হরকামিনী** দেখিলেন, নাগমহাশয়ের বাটার পূর্বাদিকের বরের অগ্নিকোণে প্রাঙ্গণ ভেদ कतिया व्यवन त्वरंग सन डिठिएउए । सन जन्म कन कन नारम প্রাঞ্গণ পূর্ণ করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। নাগমহাশয় গৃহাভ্যন্তরে ছিলেন। লোকের কলরবে বাহিরে আসিয়া, "মা পতিতপাবনী! मा जानीतथी !" निवा छे९रमत मन्नूरथ मोश्रोन रहेगा প्रने रहेरान ; পরে দেই জল অঞ্জলিপূর্ণ করিয়া মাথায় দিয়া আবার প্রণাম করিয়া ্দ স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। তারপর বাটীর মকলে স্নান করিতে আবন্ত করিলেন। সংবাদ পাইয়া ক্রমে পল্লীর লোক দলে দলে আসিয়া স্নান করিতে লাগিল। "জয় গঙ্গে । জয় গঙ্গে ।" রবে নাগ-মহাশয়ের গৃহপ্রাঙ্গণ মুথরিত হইয়া উঠিল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে জলের উচ্ছাস কমিয়া গেল; ক্রমে ধীরে ধীরে প্রাঙ্গণের জ্বল নামিয়া ্গল। দেওভোগে এখনও এমন লোক জীবিত আছেন, যাহারা একবাকো এই ঘটনার সাক্ষা প্রদান করেন। প্রীমতী হরকামিনীর বহুদিনের গুল্ম রোগ এই জল ম্পর্শ করিয়া সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। নাগমহাশর জীবনে কথন এ প্রসঙ্গের উল্লেখ করেন নাই। কেছ এ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, "হায় হায়, ্লাকে কাচকে কাঞ্চন করে।" স্বামী বিবেকানন্দ এই ঘটনা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "অমন মহাপুরুষের ইচ্ছায় এ কিছু অসম্ভব নহে। ইহাদের অমোঘ ইচ্ছা-শক্তিতে জীব উদ্ধার হইয়া যাইতে পারে।"

জীবনের সকল ঘটনায় তিনি শ্রীরামক্নফের মঙ্গলময় কর দেখিতে প্রাইতেন। একরাত্রে আমি তাঁহার বাটীতে শুইয়া আছি, একটা শঙ্গে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। নাগমহাশয়ের গলা শুনিতে পাইলাম। নাগমহাশয় রন্ধনন্তরে শয়ন করিতেন, তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়া শুনিলাম—একটা বিড়াল আড়ার উপর হইতে নাগমহাশয়ের মুখের উপর লাফাইয়া পড়িয়াছে। মাতাঠাকুরাণী শীঘ্র প্রদীপ আলিলেন, দেখিলেন বিড়ালের নথাঘাতে নাগমহাশয়ের বামচকুর খেতাংশ কিয়ৎপরিমাণে ছিঁড়িয়া গিয়াছে। মাতাঠাকুরাণী কাঁদিতে লাগিলেন। নাগমহাশয় বলিলেন, "ও কিছু নয়, ও কিছু নয়।" তারপর বলিলেন, "এই ছাই ভন্ম দেহের কথা কেন ভাবেন ? ঠাকুরের ইচ্ছায় তিনিই বিড়ালয়পে আমার প্রাক্তন পাপের সাজা দিয়া গেলেন। এ সবই ঠাকুর শ্রীয়াময়ুক্তের দয়া মাত্র।" জগৎ সংসার তিনি শ্রীয়াময়ুক্তময় দেখিতেন। আমাদের বিশেষ পীড়াপীড়িতে চোথে তুই চারি দিন জলের পটি দিলেন। ঈশ্বরেচ্ছায় তাহাতেই চোথটা সারিয়া গেল।

কলিকাতার একৰার তাঁহার হুই হাতে ভয়ানক ব্যথা ধরে। হাত নাড়িতে পারিতেন না, এবং জ্বোড় করিয়া না থাকিলে দারুণ যন্ত্রণা হুইত। তিনি বলিতেন, "সর্বাদা জ্বোড়হত্তে থাকিতে শিক্ষা দিবার জন্ম ঠাকুর তাঁহাকে এই ব্যাধি দিয়াছিলেন।"

যথন শূলবেদনায় দারুণ কাতর, তথনও তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, "ব্দয় প্রভু রামরুষ্ণ, তোমারই ব্দয়! এ ছাই হাড়নাসের থাঁচা যথন তোমার দেবায় লাগান গেল না, তথন এই ব্যাধি দিয়ে এর ঠিক উপযুক্ত শান্তিই বিধান করেছ! শূলব্যথা দিয়ে দয়াকরে তোমাকে শারণ করাছে! ধন্ত সে শূলব্যথা যাতে প্রীরামরুষ্ণ-দেবকে শারণ করিয়ে দেয়। ধন্ত তুমি! ধন্ত তোমার রুপা! শুরুরুপা হি কেবলম্! শুরুরুপা হি কেবলম্! নিজ্পগুণে রুপা ভির জীবের আর উপায় নাই।"

নাগমহাশয় কথন কাহাকেও শিক্ষা দিবার গৌরব করিতেন না। কেহ কোন বিষয় বৃঝিতে চাহিলে তিনি বলিতেন, "কে কারে কি ব্ঝাইতে পারে ? সময়ে ঠাকুরের রুপায় জীবের অস্তশ্চকু আপনা আপনি খুলিয়া যায়, তথন 'ঘথা ঘথা নেত্র পড়ে, তথা তথা রুষ্ণ ফুরে'; তথন সে ফে দিকে চাহে সব ন্তন রঙ্গে রঞ্জিত দেখিতে পায়।" কিন্তু যথনি কাহাকেও হতাশ দেখিতেন তথনি তাহাকে আখাস দিয়া বলিতেন, "শেষ জন্ম না হলে প্রীরামরুষ্ণনামে বিখাস হয় না!" আরও বলিতেন, "ভগবানে ঠিক ঠিক বিখাস ভক্তি থাকিলে কথন বেতালে পা পড়ে না। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ লাভ হয়।"

শ্রীযুত গিরিশ বলেন, "নরেনকে (পৃজ্ঞাপাদ স্বামী বিবেকানন্দকে) ও নাগমহাশয়কে বাধ তে গিয়ে মহামায়া বড়ই বিপদে
পড়েছেন। নরেনকে যত বাধেন তত বড় হয়ে যায়, মায়ার দড়ি আর
কুলায় না। শেষ নরেন এত বড় হল যে মায়া হতাশ হয়ে তাহাকে
ছেড়ে দিলেন। নাগমহাশয়কেও মহামায়া বাধ তে লাগ্লেন।
কিন্তু মহামায়া যত বাধেন, নাগমহাশয় তত সক্র হয়ে যান। ক্রমে
এত সক্র হলেন য়ে, মায়াজ্বালের মধ্য দিয়ে গ'লে চ'লে গেলেন।"

## সপ্তম অধ্যায়

## ভক্তসঙ্গে

নাগমহাশয়ের কেহ মন্ত্রশিয়া আছে বলিয়া জানা নাই। শাস্ত্রীয় বিধি-বাবস্থা তিনি কথন লজ্মন করিতেন না। কাহাকেও সেরূপ করিতে দেখিলে তিনি নিরতিশয় ছঃখিত, এমন কি বিরক্ত হইতেন। শুদ্রের মন্ত্র দিবার অধিকার নাই, সে বিধি কথন ব্যতিক্রম করিতেন না। তাঁহার রুপায় অনেকের হালয়ে চৈতত্ত সঞ্চার হইয়াছে, অনেক উচ্চ্ছাল জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু গুরুশিয়্যভাব কথন তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। কেহ গুরুবলিয়া সম্বোধন করিলে তিনি মাথা খুঁড়িতেন। বলিতেন, "আমি শুদ্র, খুদ্র, আমি কি জানি? জামাকে আপনারা পদধ্লি দিয়া পবিত্র করিতে আসিয়াছেন। ঠাকুরের রুপায় আপনাদের দর্শন করিতে পারিলাম।"

নাগমহাশয়ের জ্বনৈক ব্রাহ্মণ-ভক্ত দীক্ষার জন্ম একবার তাঁহাকে
নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিয়া ধরে। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন,
"একে ব্রাহ্মণ, তাহাতে আপনি শিক্ষিত; এ সঙ্কল্প আপনার সর্বধা
ত্যাগ করা উচিত। সমাজমর্য্যাদা ও শাস্ত্রান্থশাসন না মানিয়াই
লোকের যত হুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। ঠাকুরের আদেশে
আমায় এ জীবনে ঠিক ঠিক গৃহস্থের ধর্ম্ম পালন করিয়া যাইতে
হইবে, তাহার এক চুল এদিক ওদিক করিবার সাধ্য আমার নাই।"
তারপর ভক্তটীর বিষধভাব দর্শন করিয়া তিনি আশীর্বাদ করিয়া-

ছিলেন, "আপনার ভাবনা নাই, সাক্ষাৎ সদাশিব আপনার মন্ত্রদাতা গুরু হইবেন।" কিছুদিন পরে নাগমহাশয় ওনিতে পান—উক্ত ভক্ত স্বামী বিবেকানন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে নাগমহাশয় পরমাহলাদিত হইয় বলিয়াছিলেন, "ইদানীস্তন কালে ঠাকুরের সয়্রাসী ভক্তগণই অগতের একমাত্র দীক্ষাগুরু। ইহাদের নিকট থাহারা দীক্ষা গ্রহণ করিকেন, তাঁহারা ধস্ত হইবেন।"

নাগমহাশয়ের কেহ মন্ত্রশিষ্য না থাকিলেও, তাঁহার ভক্ত-পদ্মিবার বিশাল। পিরিশবাব বলেন, "নাগমহাশয় তাঁহার ভক্ত-গণের উপর ক্ষেহময়ী জননীর স্থায় সর্বাক্ষণ সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন।" দূরে বা নিকটে, সমক্ষে বা অন্তরালে, সে ক্ষেত্দৃষ্টি সকলের উপর সর্বাদে সমভাবে নিপতিত থাকিত। একবার একটি ভক্ত তাঁহাকে দেখিবার জন্ত দেওভোগে আসিতে নিতান্ত ব্যাকুল হয়। ভক্তটী ঢাকা কলেকে পড়িত। ঢাকা হইতে যথন ট্রেণযোগে নারায়ণগঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হয়, তথন সন্ধ্যা হইয়াছে। সে সময় বর্বাকাল, চারিদিক জলে জলময়। একে অন্ধকার, তার উপর আকাশ ঘোর মেখাচ্চন্ন; অবিশ্রাস্ত বৃষ্টি পড়িতেছে। নারায়ণগঞ্জের প্রীপ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ জীউর মন্দিরের নিকট চইতে **म्बर्जाल बाहेवांद्र १४ । वर्षाकाल लोकार्याल बाहेर्ड इद्र ।** ভক্তটা দেখিল একখানিও নৌকা নাই। নিরুপায় হইয়া ভক্তটা প্রতিজ্ঞা করিল, সে অগাধ জলরাশি সাঁতার দিয়া পার হইয়া যাইবে। নাগমহাশয়কে শ্বরণ করিয়া ভক্তটা প্রবল প্লাবনে ঝম্প প্রদান করিল: ক্রমে সাঁতার দিতে দিতে রাত্তি ৯টায় তাহার আসাড় ক্লান্ত দেহ নাগমহাশয়ের বাড়ীর উত্তর ধারের বাগানে আসিয়া ঠেকিল। তথনও প্রবল বেগে বৃষ্টি পড়িতেছে। ভক্ত দেখিল,

নাগমহাশয় সেইথানে তাহার জ্বন্ত অপেক্ষা করিতেছেন। ভক্তটী বলেন, "আমাকে দেথিয়াই নাগমহাশয় বলিয়া উঠিলেন—হায়! হায়! কি করেছেন ? কি করেছেন ? কত হরস্ত সাপ এ সময় মাঠে ভেসে বেড়ায়, এমন বর্ধার হুর্য্যোগে এমন সময় কি আস্তে হয় ?" ভক্তটী নিক্ষত্তরে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

গৃহে প্ৰছিতেই মাতাঠাকুরাণী তাহাকে একথানি শুষ্ক বন্ধ দিলেন, আর তার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি স্থমিষ্ট ভৎ সনাও দিলেন। মায়ের স্লেহের তিরস্কার শুনিয়া ভক্তটী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "নাগমহাশয়কে না দেখিয়া থাকা আমার পক্ষে বিষ্ম দায় হইয়াছে।" ভক্তটী প্রতি শনিবার কলেজ বন্ধ হইলে দেওভোগে আসিত। তারপর তাহার বন্ধনের উদ্মোধ করিতে গিয়া মাতাঠাকুরাণী দেখিলেন—একথানিও শুকনো কাঠ নাগমহাশয় সে কথা শুনিতে পাইয়াই তাঁহার দক্ষিণ দিকের ঘরের একটা খুঁটা কাটিতে আরম্ভ করিলেন। ভক্তটার কোন নিষেধ তিনি শুনিলেন না। মাতাঠাকুরাণী বলিলেও নাগমহাশয় খুঁটা কাটিতে কাটিতে বলিতে লাগিলেন, "যারা প্রাণের মায়া পরিত্যাগ ক'রে, সাপের মূথে সাঁতার কেটে আমাকে দেখ তে আসেন, তাঁদের জন্ত কি একথানা সামাত্ত বরের মায়া পরিত্যাগ করতে পারি না ! প্রাণ দিয়েও আমি এঁদের উপকার কর্তে পারলে, তবে আমার এই দেহ দার্থক হয়!" প্রীমতী নিবেদিতার "The Master as I saw Him" গ্রন্থে এই ঘটনাটা বিশেষক্রপে বণিত আছে। ভক্তটী বলেন, "নাগমহাশরের অপার রূপাই যে সেদিন তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।"

আরও একবার এই ভক্তকে নাগমহাশয় আত্মহতাাত্রপ মহাপাপ

হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ভক্ত তথন কলিকাতায় মেসে থাকিয়া বিস্থাসাগর মহাশয়ের কলেজে বি, এ পড়ে। ভক্তটী বলে, "একদিন রাত্রে আমি ছাত্রাবাদের ছাদে একাকী বেড়াইতেছি। চারিদিক শান্ত, নির্মাল চন্দ্রালোকে আলোকিত, কেবল আমার হৃদয়ে দারুণ অশান্তি। নাগমহাশয়ের অদর্শন-ব্যথা, দেওভোগের শ্বতি, আমার অন্তরে হু হু করিয়া জ্বলিতেছে। তথনও আমার শ্রীরামক্লফ-ভক্তগণের সহিত পরিচয় হয় নাই যে, নাগমহাশয়ের কথা কহিয়া কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিব। নাগ-মহাশয় প্রতিবৎসর ৺শারদীয়া পূজার পূর্বে একবার করিয়া কলিকাতায় পূজার দ্রব্যাদি কিনিতে আদিতেন। কিন্তু সে সময় অবধি অপেকা করিতে আমার ধৈর্য্য হইল না। কেবলই মনে হইতে লাগিল-হায় এমন মহাপুরুষকে পাইয়া হারাইলাম; তবে আর জীবন ধারণের প্রয়োজন কি ? ভাবিতে ভাবিতে আমার মনে হইল, ছাদ হইতে পড়িয়া আত্মহতাা করিব। ল্ট্রন্তল্প করিয়া যেমন পড়িতে যাইব, অমনি ভনিতে পাইলাম কে যেন বলিল-'আগামী কল্য প্রাতেই নাগমহাশয়ের সঙ্গে দেখা হইবে।' আমি শিহরিয়া উঠিলাম। তাড়াতাড়ি ছাদ ভুটতে নামিয়া **খ**রে গিয়া বিছানায় শয়ন করিলাম ও পরে ঘমাইয়া পড়িলাম।" পরদিন প্রাতে উঠিয়া ভক্তটী মুথ ধুইতে যাইতেছে, গুনিল কে যেন তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। তাডাতাড়ি দ্বার খুলিয়া দেখিল—একটা কাপড়ের পুঁটুলী হাতে কবিয়া নাগমহাশয় দাঁডাইয়া আছেন। ভক্তকে দেখিয়া নাগ-মহাশয় ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আপনি কি করিতেছেন, ভাবিয়া ভাবিরা আমাকে কলিকাতার আসিতে হইয়াছে। ভর কি গ

ভাবনাই বা কিসের ? যথন ঠাকুরের রাজ্যে আদিয়া পঁছছিয়াছেন, তথন আর ভাবনা নাই। আত্মনাশ মহাপাপ।" তারপর বিশিলেন, "এতদিন থালে বিলে ছিলেন, এবার সমুদ্রে এসে পড়্লেন।" অর্থাৎ শ্রীরামক্ষণ্ট-লীলার মহাসমুদ্র। পরে এই ভক্তটীকে একদিন বেল্ড় মঠে লইয়া গিয়া সয়াসী ভক্তগণকে বলেন, "এই বাবুটী বড় চঞ্চল, এঁকে আপনারা ক্লপা করে পায়ে রাখ্বেন। এঁর খ্ব বুদ্ধি শুদ্ধি, যাতে ঠাকুর এঁকে ক্লপা করেন, তাই দেখবেন।"

যে সকল ভক্ত নাগমহাশয়ের নিকট সর্বাদা যাতায়াত করিতেন, তিনি তাঁহাদিগকে বলিতেন, "আপনারা আপনার চেয়েও আপনার। আমার জীবন দিয়েও আপনাদের যদি কিছু হয় ত হ'ক! এ ছাই হাড়মাদের খাঁচা দিয়ে আর কি হবে!"

ভক্তগণের মধ্যে কে ছোট, কে বড় বলা যায় না। বিশেষতঃ সকলের সহিত লেখকের পরিচয়ও নাই এবং অনেকের নাম ঠাহার জানা নাই। অজ্ঞতাবশতঃ এ গ্রন্থে যাঁহাদের উল্লেখ হইল না, ঠাহারা নিজগুণে লেখককে মার্জ্জনা করিবেন।

নাগমহাশয়ের ভক্তগণের মধ্যে প্রথমেই মাতাঠাকুরাণীর নাম উল্লেখযোগ্য, কেননা ভক্তপ্রসঙ্গে তাঁহারই স্থান সর্বাপ্তে।

নাগমহাশয়ের যে কোন ভক্ত তাঁহার গৃহে রাত্রিযাপন করিয়া-ছেন, তিনিই দেখিয়াছেন, মাতাঠাকুরাণী অতি প্রত্যুবে সর্বাত্রে জ্ঞাগরিত হইয়া গৃহকার্য্য করিতেছেন। সংসারের সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তিনি স্নানাস্তে পূজায় বসিতেন; তারপর রন্ধন করিয়া, অতিথি অভ্যাগতদিগের ভোজনের পর, অগ্রে নাগমহাশয়কে আহার করাইয়া পরে আপনি যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদ পাইতেন।

সংসারের সকল কার্য্য মাতাঠাকুরাণী একা সম্পন্ন করিতেন, এমন কি তাঁহার ভগ্নী শ্রীমতী হরকামিনীকেও কিছুতে হস্তক্ষেপ করিতে দিতেন না। নাগমহাশয়ের ভক্তগণের মধ্যে এথনও বাঁহারা দেওভাগে গমন করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলেন যে, মাতাঠাকুরাণীর যত্ন, উপ্তম, সেবা, সহনশালতা প্রভৃতির কিছুমাত্র হাস হয় নাই। পূর্ব্বে যেমন, এথনও তেমনি দশ হাতে দশদিকে কাল্প করিয়া বেড়ান। নাগমহাশয়ের ভক্তগণকে তিনি আপন সম্ভান জ্ঞানে স্নেহ যত্ন করেন এবং তাঁহারাও মাতাঠাকুরাণীকে নিজ জননীর স্থায় শ্রদ্ধা ভক্তি করেন। নাগমহাশয়ের প্রাত্মত্বিও পবিত্র ভত্মরাশি বক্ষে ধারণ করিয়া দেওভোগ এখন পরম তীর্থস্থান হইরাছে। প্রাত্মাক নাগমহাশয়ের সমাধি দর্শন করিতে তথায় বহু লোকের সমাপম হয়; তন্মধ্যে বাঁহারা নাগমহাশয়ের জীবদ্দশার তাঁহাকে দর্শন করিতে তথায় গিয়াছিলেন, তাঁহারা বলেন, যত্নে, আলিরে, অতিথি-সৎকারে সে মহাপ্রদ্বের পবিত্র প্রভাব দেওভোগে এখনও জীবস্ত রহিয়াছে।

পতি ভিন্ন মাতাঠাকুরাণীর অন্ত ইষ্ট কখনই ছিল না, এখনও
নাই। নাগমহাশদের ছবি পূজা না করিয়া তিনি জল গ্রহণ করেন
না। এক বংসর মহাষ্টমী পূজার দিন নাগমহাশদের পায়ে পূজাঞ্জলি
দিতে মায়ের একাস্ত ইচ্ছা হয়। তাহাতে নাগমহাশর বিরক্ত
হইয়া উঠেন। কিন্তু এক সমন্ন তিনি দরের কোণে অন্তমনম্ব হইয়া
দাঁড়াইলে মা সেই অবসরে সহসা তাঁহার পায়ে পূজাঞ্জলি প্রদান
করেন। নাগমহাশন তাহাতে বলেন, "যাকে পূজা করে, তার কি

আবার সেবা পূজা নেয় ?" মাতাঠাকুরাণী সেই অর্পিত পূলাঞ্জলির কুলগুলি কুড়াইয়া একটী স্বর্ণকবচে পুরিয়া গলদেশে ধারণ করেন।

হরপ্রসর বাবু যথন প্রথম নাগমহাশয়ের নিকট গমন করেন, মাতাঠাকুরাণীকে দেখিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল—সাধুর আবার স্ত্রী পরিবার কেন ? নাগমহাশয় তাঁহার মনের কথা বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "কেন ? কেন ? দোষ কি ? মা অরপূর্ণা খাবার বোগাড় করিয়া দিতেছেন।" ক্ষেহ, দয়া, ত্যাগ, তিতিক্ষা, পরার্থপরতা প্রভৃতির জীবস্ত ছবি মাতাঠাকুরাণীকে দেখিলে মনে হয়, তপতা মুর্ভিমতী হইয়া আদর্শ রমণীরপে বিরাজ করিতেছেন।

নাগমহাশয় জীবিত থাকিতে যে সকল ভক্ত নিয়মিতরূপে প্রতি শনিবার দেওভোগে যাইতেন, মা তাঁহাদের জন্ম বছবিধ মিষ্ট-পিষ্টকাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। নাগমহাশয়ের বাটাতে বর্ণাশ্রমধর্মের একচুল এদিক ওদিক হইবার যো ছিল না। ব্রাহ্মণকে সহস্তে রাধিয়া থাইতে হইত। ব্রাহ্মণের আহারের সময় নাগমহাশয় বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রাহ্মণের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, মা নিকটে থাকিয়া যত্ন করিয়া খাওয়াইতেন। দেওভোগে আসিয়াকেছ কথন মনে করিতে পারিত না যে, সাধুর আশ্রমে আসিয়াছি। সকলেরই মনে হইত যেন আপনার পিতামাতার কাছে আসিয়াছি। নাগমহাশয় লোকান্তরিত হইবার পর, পৃজ্ঞাপাদ স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিশ্রতি অনুসারে, একবার দেওভোগে গমন করেন। স্বামিজী আসিবেন শুনিয়া নাগমহাশয় তাঁহার জন্তু শৌচ প্রভৃতির স্থান প্রস্তুত করিয়া রাথিয়া গিয়াছিলেন। স্বামিজীও বলিয়াছিলেন, নাগমহাশরের বাটা গিয়া তিনি দেশীয় প্রথানুসারে শৌচ স্বানাহারাদ্বি করিবেন। স্বামিজী সর্বতোভাবে স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন

করিলেন। একদিন দেওভোগে বাস করিয়া স্থামিজী ঢাকা অঞ্চলে গমন করেন। যাইবার সময় মাতাঠাকুরাণী তাঁহাকে একথানি বস্ত্র উপহার দেন। স্থামিজী সেই বস্ত্রে উষ্ণীয় বন্ধন করিয়া নাগ-মহাশয়ের গুণগান করিতে করিতে দেওভোগ হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। এ অঞ্চলে প্রচার কার্য্যে আসিবার পূর্বের স্থামিজী নাগমহাশয়ের জনৈক ভক্তকে বলিয়াছিলেন, "ওদেশে গিয়ে আর বস্তৃতা কর্বার ইচ্ছা বা প্রয়োজন নেই। যে দেশ নাগমহাশয়ের চন্দ্রালাকে আলোকিত, দেখানে আমি গিয়ে আর বেশী কি বল্ব ?" তাহাতে ভক্তাী বলেন, "তিনি ত অতি গুপুতাবে ছিলেন, সাধারণে কথন কিছু বলেন নাই!" স্থামিজী বলিলেন, "মুখে নাই কিছু বলিলেন! নাগমহাশয়ের স্থায় মহাপুরুষদিগের চিস্তাতরঙ্গে (Thought vibration) দেশের চিস্তা-শ্রোতের গতি ফিরিয়া যায়।"

মাতাঠাকুরাণীর কনিষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী হরকামিনী নাগমহাশয় বাতীত অন্ত কোন দেবতা বা ধর্ম মানেন না। তাঁহার ভক্তি ও সরলতা দেখিলে ম্থা হইতে হয়। তিনি স্বামীর সহিত আজীবন পিতৃগৃহে বাস করেন। নাগমহাশয় তাঁহাকে কন্তার ন্তায় শ্রেহ করিতেন ও তাঁহাকে দেখিবার জন্ত মধ্যে মধ্যে শুগুরালয়ে যাইতেন।

শ্রীমতী হরকামিনীর বাড়ী রটন্তী পূজা হইত; কিন্তু নাগমহাশয় উপস্থিত না হইলে প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠাও হইত না এবং পুরোহিতও পূজায় বসিতে পারিতেন না। তিনি জানিতেন, নাগমহাশয় উপস্থিত হইলে, প্রতিমায় দেবীর আবির্ভাব হয়।

এক বৎসর শ্রীমতী হরকামিনীর বাড়ী এক কাঁদি কলা হয়। তিনি স্থির করিয়াছিলেন, ফলের অগ্রভাগ নাগমহাশয়কে দিবেন। কিন্তু তিনি তথন কলিকাতায়। এ দিকে কলা পাকিয়া উঠিল।
মাতাঠাকুরাণী তাহা কাটিবার জন্য ভগ্নীকে জেদ করিতে লাগিলেন।
বলিলেন, "তাঁহার (নাগমহাশয়ের) দেশে ফিরিতে এখনও এক
মাস বিলম্ব আছে।" শ্রীমতী হরকামিনী বধির হইয়া রহিলেন।
অবশেষে মাতাঠাকুরাণী জোর করিয়া কলা কাটাইয়া ফেলিলেন।
শ্রীমতী হরকামিনী তাড়াতাড়ি উৎরুপ্ত কলাগুলি বাছিয়া বাছিয়া
নাগমহাশয়ের জন্য তুলিয়া রাখিলেন, অবশিষ্টগুলি বিলাইয়া দিলেন।
ইহার পনরদিন পরে নাগমহাশয় দেশে ফিরেন। শ্রীমতী হরকামিনী
সেই কলা লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন।
তথনও ফলগুলি পচে নাই। নাগমহাশয় তাঁহার ভক্তি দর্শনে অতি

যে সকল ভক্তের নাগমহাশ্যের উপর নির্ভর ছিল, তিনি কথন তাঁহাদের প্রদত্ত দ্রব্য প্রত্যাখ্যান করিতেন না। দেওভোগে কোন ভক্ত একদিন নাগমহাশয়কে মাছ থাওয়াইবার ইচ্ছা করে। মাতাঠাকুরাণী তাহা অবগত হইয়া বিশেষ আপত্তি করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভক্তটা কোন কথা না শুনিয়া বাজার হইতে তিন চারি সের ওজ্পনের একটা কই মাছ কিনিয়া আনিল। মাতাঠাকুরাণী সে মাছে হাতও দিলেন না, কেবল বলিতে লাগিলেন, "বাবা, আজ আবার না জ্ঞানি কি কাও ঘটাবে!" ভক্তটাও মাতাঠাকুরাণীকে জেন করিয়া বলিতে লাগিল—"তুমি মাছ কোটো না, দেখা যাবে তিনি খান কি না।" নাগমহাশয় তথন বাড়ী ছিলেন না। ছথের জন্ত গোয়ালাবাড়ী গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আদিলে মাতাঠাকুরাণী সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। নাগমহাশয় শুনিয়া ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না। তারপর মৎস্ত রন্ধন হইল। তিনি আহার করিলে, নাগমহাশয়

পাছে মাছ না খান, এই ভয়ে ভক্তটী আহারে বসিলেন না। কিন্তু নাগমহাশয় মংস্ত গ্রহণ করিবেন স্বীকার করিয়া ভক্তটীকে অগ্রে আহার করাইলেন।

শ্রীমতী হরকামিনী সংসারধর্ম্মে একান্ত উদাসীন। রোগে শোকে, সুথে হৃঃথে, ইহাকে কেহ কথন বিচলিত হইতে দেখে নাই। নাগমহাশয়ের ভক্তগণকে ইনি সর্বতোভাবে নিজ পরিজ্বন বলিয়া মনে করেন।

নাগমহাশয় তাঁহার শাশুড়ীর ভক্তিভাবের বড় প্রশংসা করিতেন। একবার বুদ্ধা কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এবং কুমারটলীতে জামাতার বাসায় বাস করিতেন। তিনি প্রতাহ গ্রশামানে যাইতেন এবং স্নানান্তে তীরে বসিয়া মাটিতে শিব গড়িয়া পূজা করিতেন। একদিন পূজা করিতে করিতে দেখিলেন—শিবলিঙ্গের অগ্রভাগ काणिया शिवारह । त्रकात रुपय भिरुतिया छिठिन । भिरुनिक विभीर्ग হওয়া বড অমঙ্গল, বুড়ী গঙ্গাকুলে বসিয়া আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল। সন্ধ্যা সন্নিকট, তথনও শাশুড়ী ফিরিতেছেন না দেখিয়া নাগমহাশয় তাঁহার অন্বেষণে গমন করিলেন। দেখিলেন তিনি একাকিনী ঘাটে বসিয়া কাঁদিতেছেন। খাঙড়ী জামাতাকে সকালের ঘটনা বলিলেন, জামাতা অভয় দিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বাসায় আনিলেন। বুড়ী বাসায় আসিয়া একথানি লেপ মুড়ি দিয়া পড়িয়া রহিল। সে দিন আর জল গ্রহণ করা হইল না। রাত্রে শাশুড়ী স্বপ্নে <u>(मिथित्मन—त्रुववाहरन महारमव ठाँहात्र निययत नाष्ट्रीया विनय्छ-</u> ছেন "তোমার আর পূঞ্জার প্রয়োজন নাই, আমি প্রসন্ন হইয়াছি।" বুদ্ধার নিজা হইল না। পরদিন প্রাতে উঠিয়াই জামাতাকে অভুত च्याकथा वनित्नन। त्रारे व्यविध जाँशात भिवशृक्षा त्याय हरेन।

কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "শিবকে জ্বামাই পেয়েছি, আর শিবপূজার দরকার কি ?" শাশুড়ী জ্বামাতাকে দূর হইতে নমস্কার করিতেন এবং কাছে আসিয়া ঘোমটা টানিয়া বসিয়া থাকিতেন। বৃদ্ধার এখন প্রায় নবতি বর্ষ বয়স হইয়াছে, এখন কেবল জ্বপধ্যান লইয়াই দিন্যাপন করেন।

আমি একবার রটস্তী পূজার সময় নাগমহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার খণ্ডরবাড়ী বাই। তথন নাগমহাশয়ের শাশুড়ার মাতাও জীবিতা ছিলেন। আমি তাঁহাকে গীতা পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলাম।

নাগমহাশয় বিবাহের পর প্রথম প্রথম খণ্ডরবাড়ীতে খাওয়া দাওয়া করিতেন। শ্রীরামরুফের আশ্রেয় গ্রহণ করিবার পর তিনি আর সেথায় জলগ্রহণ করিতেন না। শাশুড়ী সেজ্লন্ত সময় সমর আক্রেপ করিতেন।

নাগমহাশয়ের নাম করিলে বুদ্ধা বলেন, "ওগো, আমার শিব জামাই লীলা সাঙ্গ করে চলে গেল! আমি মহাপাতকী, তাই এখনও বেঁচে রয়েছি।"

নাগমহাশয়ের পিতৃশ্রাদ্ধের সময় যে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী মাতাঠাকুরাণীকে অর্থ কর্জ্জ দিয়াছিলেন—ভিনিও তাঁহার একজন পরম ভক্ত। এই বৃদ্ধা নাগমহাশয়ের প্রতিবাসী চৌধুরীদিগের কন্স। তিনি বধিরা। ব্রাহ্মণীর পু্রসন্তানাদি ছিলনা, তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত সঞ্চিত স্নেহ, নাগমহাশয় ও তাঁহার গৃহিণীকে আশ্রয় করিয়াছিল। তিনি নাগমহাশয়কে 'হুর্গাচরণ' এবং মাতাঠাকুরাণীকে 'বউ' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। নাগমহাশয় ইহাকে মাতার ন্সায় মান্ত করিতেন এবং সাংসারে সকল কার্য্যে তাঁহার উপদেশ লইয়া চলিতেন। বৃদ্ধাকে লোকে রূপণ বলিত, তাঁহার হাতে কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল।

নাগমহাশয়ের সাংসারিক কট্ট দেখিয়া. ব্রাহ্মণীর একা ই ইচ্ছা ছিল, নাগমহাশয়কে কিছু দান করেন, কিন্তু তাঁহার সে বাসনা কথন চরিতার্থ হয় নাই। নিতান্ত আবশুক হইলে নাগমহাশয় তাঁহার কাছে যদি কথন কিছু কর্জ্জ করিতেন, টাকা হাতে পাইলে তাহা পরিশোধ করিয়া ফেলিতেন।

বছ লোকসমাগনে মাতাঠাকুরাণীকে অপরিমিত শ্রম করিতে দেথিয়া ব্রাহ্মণী ব্যথিত হইয়া বলিতেন, "বউ আমার থেটে থেটে মরে যেতে বঙ্গেছে!"

চৌধুরীবাটীর উপর দিয়া নাগমহাশয়ের বাড়ী জাসিবার পথ
ছিল। সে পথ দিয়া কাহাকেও নাগমহাশয়ের বাটীতে জাসিতে
ুদেখিলে ত্রাহ্মণী বলিতেন, "ইহারা সাধুকে দেখিতে গাইতেছে।"
বৃদ্ধা নাগমহাশয়কে মহাপুরুষ বলিয়া জানিতেন এবং তদত্বরূপ
ভক্তিও করিতেন।

বধ্ঠাকুরাণী ( শ্রীযুক্ত হরপ্রসন্ন দাদার স্ত্রী ) স্ত্রী-ভক্তগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। ইহার পত্র আমি প্রথম অধ্যায়ে উদ্ধৃত করিয়াছি এবং ইহারই সম্বন্ধে পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "তোদের বাঙ্গাল দেশে ঐ একজন স্ত্রীলোক দেখে এলুম যেমন বিজ্যী, তেমনি ভক্তিমতা।" নাগমহাশয় তাঁহাকে "মা" বলিয়া ডাকিতেন এবং পঞ্চম ববীয় শিশুর স্থায় তাঁহার হস্তে থাছ গ্রহণ করিতেন।

কুমারটুলীর পালবাব্দের জন্মভূমি ভোজেশ্বর গ্রামে এক বংসর
মদ্ধক হইলে পালবাব্রা নাগমহাশয়কে তথার লইয়া যান। নাগমহাশরের আগমনে মদ্ধক শাস্তি হয়। বাবু হরলাল পাল বলেন,
"যথনি তাঁহাদের গ্রামে মারীভয় উপস্থিত হইত, তাঁহারা নাগ-

মহাশয়কে তথায় লইয়া যাইতেন এবং তাঁহার গমনে মারীভয় শান্তি হইত।" এবার ভারজেশ্বরে আসিয়া বধ্ঠাকুরাণীকে দেখিবার জন্ত নাগমহাশয় একবার হরপ্রসন্ন বাবুর দেশে গমন করেন। বধ্ঠাকুরাণী তাঁহাকে পূর্ব্বে দেখেন নাই, কেবল শুনিয়াছিলেন তাঁহার স্বামী এক সাধুর নিকট গমন করেন। নাগমহাশয়কে দেখিয়াই তাঁহার মনে হইয়াছিল গে, ইনিই সেই সাধু। নাগমহাশয়কে কিছু আহার করাইবার জন্ত বধ্ঠাকুরাণীর একান্ত ইচ্ছা হয়, সে সময় তাঁহাদের মৃতাশৌচ ছিল. কিন্তু নাগমহাশয় তাহা গ্রাহ্ম না করিয়া, বধ্র হস্ত-প্রস্তুত জন্তরাজ্ঞন পরম ভৃপ্তির সহিত থাইয়াছিলেন। বধ্র পরিধানে ছিন্ন বন্ধ দেখিয়া পালংবাজ্ঞার হইতে গুইখানি লালপেড়ে কাপড় কিনিয়া বধ্কে দিয়া আসেন। এই জনগ্রহণ ঘটনার উল্লেখ করিয়া হরপ্রসন্নবাবু আমায় বলিয়াছিলেন, "ওহে ভায়া, আমাদের জন্ত্রই ভাল; আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্তই তিনি নরশরীরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার দয়াতেই জামরা এ জন্মে অভয়ের পারে চলিয়া যাইব।"

লেথকের জন্মভূমি ভোজেশর হইতে দেড় ক্রোশ দূরে। নাগমহাশয় যে সময় ভোজেশর গমন করেন আমি তথন বাড়ীতে
ছিলাম। নাগমহাশয় আসিয়াছেন শুনিয়া আমি তাঁহার সহিত
সাক্ষাৎ করিতে গাই। আমাকে দেথিয়া নাগমহাশয় বলিলেন, "কি
করি, এঁরা অয় দেন, এঁদের কথা না শুনে কি করি! তাই
আস্তে হলো!" বৈকালে তাঁহাকে আমাদের বাটী লইয়া গেলাম।
সেথানে আমাদের গৃহাধিষ্ঠাতী দেবী কাত্যায়নীকে দেথিয়া পরম
প্রীত হইয়াছিলেন। আমার পিতাকে প্রাণাম করিলেন। এথানেও
তিনি আমার পরিবারের হত্তে অয় গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ধন্ত

করেন। পরদিন তাঁহার সহিত ভোজেশ্বরে ফিরিয়া ঘাইতেছি; পথে তর্করত্ব উপাধিধারী কোন পণ্ডিত জ্ঞামায় বলিলেন, "এ পাগলের সঙ্গে তুমি কোথায় ঘাইতেছ ?" আমি উত্তর দিলাম, "পাগল বটে; তবে আমরা কামিনী কাঞ্চন লইয়া পাগল, আর ইনি ঈশ্বরপ্রেমে পাগল।"

বধূঠাকুরাণী মধ্যে মধ্যে দেওভোগে আসিয়া বাস করিতেন।
বখনি তথা হইতে ঢাকায় যাইতেন, নাগমহাশয় সঙ্গে যাইয়া অনেক
দূর পর্যান্ত রাখিয়া আসিতেন। একবার যাইতে যাইতে প্রীপ্রীলক্ষীনারায়ণ জাউর বাড়ীর নিকট এক বৃদ্ধা বৈষ্ণবীর সহিত দেখা হয়।
বৈষ্ণবী ভিক্ষা করিত, সৈজন্ত অনেককেই চিনিত। বধূঠাকুরাণিকে
দেখাইয়া নাগমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল "উনি তোমার কে ?"
নাগমহাশয় বলিলেন, "আমার মা!" বৈষ্ণবী জানিত নাগমহাশয়
মাজহান, বলিল, "তোমার মা ত অনেক কাল মরিয়া গিয়াছেন,
এ তবে তোমার কেমন মা ?" নাগমহাশয় বলিলেন, "এ আমার
সত্যি মা, সত্যি মা!" ভিখারিণী বুঝিল, বলিল, "হা বুঝেছি
এ তোমার সত্যি মা; নৈলে কি, বাবা সাধু বলে তোমার নাম
দেশে বিদেশে রটনা হয়। বেচে থাক, দেশের মুখ উজ্জ্ঞল

বধ্চাকুরাণীর মত স্ত্রীলোক আমি অন্নই দেখিয়াছি। দেওভোগে আমার সঙ্গে ধেদিন তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়, শুনিয়া-ছিলাম তিনি স্থলর গান করেন, আমাকে একটা শুনাইতে বলিলাম। তিনি কোনরূপ দিধা না করিয়া গাহিলেন, "মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।" একে স্থলর কঠস্বর তার উপর তাঁহার তন্মভাব, আমি মুগ্ধ হইয়া—নীরব হইয়া শুনিতেছি, নাগমহাশয়

বিলয়া উঠিলেন—মায়ের নাম মা নিজেই গাহিতেছেন—"আপন স্বথে আপনি নাচ, আপনি দেও মা করতালি।"

নাগমহাশয় বলিতেন, ইনি (বর্ঠাকুরাণী) বিভামায়া দেবী
সরস্বতীর অংশে জনগ্রহণ করিয়াছেন। এই মাতৃস্বরূপিণী মানসকন্তাকে নাগমহাশয় তাঁহার বাল্যজীবনের অনেক কথা বলিয়াছেন।
তাহার কতকাংশ আমরা প্রথম অধ্যায়ে পাঠককে উপহার
দিয়াছি। বর্ঠাকুরাণীর পতি পুত্রও নাগমহাশয়ের পরম ভক্ত।

নাগমহাশ্যের গর্ভধারিণী ত্রিপুরাস্থলরীর এক জ্বেচাইমা ছিলেন, তাঁহার নাম মাধবীচাকুরাণী। নাগমহাশয় তাঁহাকে 'চাকুরমাতা' বলিয়া ভাকিতেন। ঢাকার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে মাধবী-চাকুরাণীর বাস ছিল। পূর্ব্ববঙ্গে এখনও ইঁহার নাম শুনিতে পাওয়া বায়।

স্বরেশবাবু বলেন—মাধবীঠা কুরাণী একবার কলিকাতায় আদিয়া
নাগমহাশয়ের বাদায় তিন চারি দিন ছিলেন। সে সময় তিনি
সামাশু হৃয় ও ফল আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। তিনি
চিরজীবন ব্রন্ধচারিণী, সাধনভজন এবং অতিথিসেবা ভিন্ন তাঁহার
আর কোন কার্য্য ছিল না। নাগমহাশয় বলিতেন, ধর্ম্ম সম্বন্ধে
এমন উরত স্ত্রীলোক তিনি আর দেখেন নাই, তাঁহার ষেমন
অসামাশু ত্যাগ, তেমনি সেবাভাব ছিল। নাগমহাশয় মধ্যে মধ্যে
তাঁহাকে দর্শন করিতে ঘাইতেন এবং তিনিও নাগমহাশয়কে
দেখিতে কখন কখন দেওভোগে আসিতেন। মাধবীঠাকুরাণী
নাগমহাশয়কে বলিতেন "সাগর ছেঁচা মাণিক।"

প্রীযুক্ত হরপ্রাসর মজুমনার মাধবীঠাকুরাণীর বিস্তৃত জ্পীবনী "উদ্বোধন" পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। গৃহস্থ স্ত্রীভক্তগণের মধ্যে ধাঁহাদিগকে আমি জানি, বা মাধবী-ঠাকুরাণীর ন্তায় ধাঁহাদের বিবরণ বিশ্বস্তুত্তে অবগত হইয়াছি, ভাঁহাদেরই নামমাত্র এম্বলে লিপিবদ্ধ করিলাম।

দেওভোগের নিকটবর্ত্তী কাণীপুর গ্রামে একজন মুসলমান বাদ করিতেন: নাগমহাশয়ের উপর তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। नाগমহাশয় বলিতেন, "মুসলমান হইলে কি হয়, তাঁহার মত সাত্তিকভাব অনেক ব্রাহ্মণেও দেখা যায় না।" এই মুসলমানের প্রায় সত্তর বংসর বয়স হইয়াছিল; অল্ল বয়সে ক্লাবিয়োগ হইলেও তিনি আর দিতীয়বার বিবাহ করেন নাই। পুত্রের উপর সংসারভার দিয়া নিশ্চিস্তমনে ঈশ্বর চিস্তা করিতেন। তিনি সর্বাদাই নাগমহাশয়কে দেখিতে আসিতেন, আসিয়া তাঁহাকে দুর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেন, কিন্তু হীনজাতি বলিয়া তাঁহার বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতেন না। নাগমহাশয় সে জন্ম অতিশয় ছঃখিত হইতেন। তিনিও এই মুসলমানকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করিতেন এবং অতি প্রীতির সহিত তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতেন। মুসলমান নাগমহাশয়ের পরামর্শ ना बहुन कार्या क्रिटिन ना ; नागमहाभएयत आएनम তিনি খোদার আদেশস্বরূপ গ্রহণ করিতেন এবং তাঁহাকে সাক্ষাৎ "পীর" বলিয়া জানিতেন। এই যবন সাধুর ঐকান্তিক কামনা ছিল, কোন প্রকারে নাগমহাশয়ের কোনরূপ সেবা করেন, কিন্তু নাগমহাশয় তাঁহাকে উচ্চদরের ভক্ত জানিয়া সর্বদা মাক্ত করিতেন এবং উহা কথন করিতে দেন নাই।

স্থরেশবার একবার দেওভোগে গিয়া এই মুসলমানকে দেখিয়া-ছিলেন ৷ নাগমহাশয় জাহাকে এই যবনের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "ভগবানের রাজ্যে জাতিবর্ণের বিভাগ নাই। সকলেই ভগবানের কাছে সমান। বাঁহারা ভগবানের শরণাপর হন, যে নামে যে ভাবে সাধন কক্ষন না কেন, যথার্থ অকপটভাবে ডাকিলে ভগবান্ তাঁহাকে অবশ্রই রূপা করেন। জগতের নানা মত, নানা পথ, কেবল ভগবানের রাজ্যে যাইবার বিভিন্ন রাস্তামাত্র। অকপট মনে লাচ ভাবে, যে কোন ভাবাশ্রয়ে ভগবান্কে লাভ করা যাইতে পারে।"

নাগমহাশয়ের অমোঘ রূপায় যে সকল লোকের জীবন-প্রবাহ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, দেওভোগ-নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীকুমার ভূঁইয়া তাঁহাদের মধ্যে অন্ততম। বাল্যজীবনে কালীকুমার অতি দরিদ্র ছিলেন। তাঁহার মাতা এক ব্রাহ্মণগ্রহে দাশুবুত্তি করিতেন। এই ব্রাহ্মণের মত্নে কালীকুমারকে দেওভোগ গ্রামবাসী ধনাচ্য রতন বাবুর বাড়ী পোষ্যপুত্র দেওয়া হয়। কালীকুমার যৌবনে অতিশয় চপলম্বভাব ছিলেন: স্বাভাবদোষে ইনি যথাসর্বস্ব পোয়াইয়া পথের ভিথারী হন। নাগমহাশয়ের সংস্পর্শে আসিলেও তাঁহার যৌবনস্থলভ চাঞ্চল্য একেবারে দুর হয় নাই। সে জন্ম নাগমহাশয় প্রথম প্রথম তাহাকে দেখিতে পারিতেন না। কালীকুর্মার আত্মকৃত অপরাধ স্মরণ করিয়া সর্বাদা বিষধমনে নাগমহাশয়ের বাড়ী বসিয়া থাকিতেন। একদিন দেখিয়াছি, কোন কথাপ্রসঙ্গে কালীকুমার নাগমহাশরের বরের খুঁটিতে মাথা খুঁড়িতেছেন। নাগমহাশয় সেদিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না, অধিকম্ভ বলিলেন, "যাহার যেমন কর্মা, ভগবান তাহাকে তেমনি ফল দেন।" আমি পূর্ব্বে আর তাঁহার তেমন কঠোর ভাব দেখি নাই। কাতর হইয়া কালীকুমারকে স্নেহদৃষ্টিতে দেপিবার জন্ম মিনতি করিলাম। যিনি কোন দিন আমার কোন প্রার্থনা উপেক্ষা করেন মাই, তিনি আজ তাহা অগ্রাহ করিলেন।

কালীকুমার সম্পর্কে নাগমহাশরের সম্বন্ধী ছিলেন। তাঁহার হাব ভাব তিনি সর্বতোভাবে অমুকরণ করিতে পারিভেন: নাগমহাশরের স্থায় সর্বাদা জ্বোড়হাত করিয়া থাকিতেন এবং নতনয়নে পথ চলিতেন। কালীকুমারের গলায় একগাছি তুলসীর মালা ছিল। জন্মে তাঁহার অবিস্থাসম্বন্ধ ভ্যাগ হইল, তিনি বৃন্দাবনে গেলেন। বৃন্দাবনধাম হইতে ফিরিয়া আসিবার পর নাগমহাশয় তাঁহাকে স্বেহচক্ষে দেখিতেন। তিনি এখনও মধ্যে মধ্যে তীর্থ প্যাটনে যান এবং সর্বাদা নাগমহাশয়ের পবিত্র জীবন-বেদ শ্বরণ অনুকরণ করিয়া দিন্যাপন করেন।

নাগমহাশয়কে উপহার দিবার জন্ত কালীকুমার একদিন মুটের মাথায় দিয়া অনেক জিনিসপত্র নাগমহাশয়ের বাটীতে আনয়ন করেন। সেদিন দেউভোগে স্থরেশবাব্ উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, নাগমহাশয় কালীকুমারকে কাকৃতি মিনতি করিয়া সমস্ত দ্রবা সামগ্রী ফিরাইয়া দিলেন। অধিকন্ত সেদিন তাঁহাকে নিজ বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া স্থরেশের সহিত ভোজন করাইলেন।

এক বংসর প্রীসত্যগোপাল ঠাকুর ঢাকায় কীর্ত্তন করিতে আসেন। তাঁহারই নুথে নাগমহাশয়ের কথা শুনিয়া প্রীযুক্ত হরপ্রসর মক্ষুদার ও আমি তাঁহারই সঙ্গে দেওভোগে সাধুদর্শনে গমন করি। দেওভোগে পৌছিতে সন্ধ্যা হইল। পরদিন প্রাতে সত্যগোপালের বাটাতে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল, আমরা দেখিলাম অতি দীন হীন বেশে একব্যক্তি আসিয়া সাষ্টাঙ্গ হইয়া পড়িলেন। সত্যগোপালও তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। তারপর আবার কীর্ত্তন

চলিতে লাগিল। মধ্যে মীষ্ট্র আই ক্রিবাবেশ হইতেছে।
কীর্ত্তন শেষ হইলে নাগমহাশয় "জয় রামক্রফ" ধ্বনি করিতে করিতে
তাঁহার গৃহাভিমুখে চলিলেন। হরপ্রসন্নবাবু ও আমি তাঁহার
পশ্চাদগামী হইলাম। শ্রীযুত হরপ্রসন্ন তথন ঢাকা কলেক্টরীতে
পেস্কারী করিতেন।

ঢাকা হইতে প্রায় প্রতি শনিবারেই হরপ্রসরবাব নাগমহাশয়কে দেখিতে আসিতেন। বর্ষাকালে পূর্বাঞ্চল জলপ্লাবিত হয়; সেই সময় শনিবার আসিলেই নাগমহাশয় একথানি নৌকা লইয়া নারায়ণ-গঙ্গে প্রীপ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজ্ঞীউর বাটীর নিকট তাঁহার জন্ত অপেকা করিয়া থাকিতেন এবং তিনি টেণযোগে নারায়ণগঙ্গে পৌছিলে, তাঁহাকে নৌকায় তুলিয়া, নিজে বাহিয়া বাটী লইয়া আসিতেন। ক্রমে হরপ্রসরবাব ইহাতে আপত্তি করিতে লাগিলেন। অবশেষে একদিন তিনি নৌকায় উঠিতে একেবারে অস্বীকার করিলে, স্থির হইল একটী বালক নিযুক্ত করা হইবে। সে-ই প্রতি শনিবার তাঁহাকে দেওভোগে লইয়া আসিত এবং সোমবার নারায়ণগঞ্জে পুনরায় পৌছাইয়া দিত। তারপর হরপ্রসরবাব নারায়ণগঞ্জে বদলি হন; সে সময় কয়েক মাস তিনি দেওভোগেই বাস করিয়াছিলেন। কিছু পরে আবার তিনি ঢাকায় বদলি হন। ঢাকা হইতে তিনি পূর্বের স্থায় সর্বাদাই আসিতেন।

কোন কারণে এক সময় শ্রীয়ত হরপ্রসরের মন্তিক্ষ ঈবৎ চঞ্চল হইয়াছিল, সে সময় তিনি ছুটী লইতে বাধ্য হন। তাঁহার গৃহিণী উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া নাগমহাশয়ের নিকট আনয়ন করেন। নাগমহাশয় ভক্তদম্পতীকে অভয় দিবার কিছু পরেই শ্রীয়ত হরপ্রসরের পীড়া নির্দ্ধাল হইয়া যায়। দেহত্যাগ করিবার ছই তিন দিন পূর্ব্বে নাগমহাশয় হরপ্রসন্নবাবৃক্কে বলিয়াছিলেন, "দেথ, পরমহংসদেব সত্য সত্য ভগবানের অবতার হ'য়ে এসেছিলেন।" ভক্তগণের মধ্যে হরপ্রসন্নবাবৃষ্ট নাগমহাশয়ের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম। তিনি বলিতেন, "হরপ্রসন্নের বেমন বীরভাব তেমনি ভক্তি।" পূজ্যপাদ স্বামী ত্রন্ধানন্দও ইঁহার ভক্তিভাবে বিমোহিত। নাগমহাশয়ের আদর্শ দ্বীবন ইঁহাতে যেমন প্রতিফলিত, এমন আর কোথাও নয়। ইঁহাকে দেগিলে এবং ইঁহার মুখে "কুপা কুপা নিজপুণে কুপা"—এই কথাগুলি শুনিলে নাগমহাশয়কে মনে পড়ে। ইঁহার দীনতা, ভক্তিভাব, প্রেমোজ্যাস, সেবা প্রভৃতি নাগমহাশয়কে শ্বরণ করাইয়া দেয়। হরপ্রসন্নবাবৃ শিশুকাল হইতেই দেবদিজে ভক্তিপরায়ণ। ইঁহার রচিত অনেক-গুলি সঙ্গীত আছে, ভাবাবেশে কথন কথন তিনি সেগুলি গান করেন।

একদিন নাগমহাশয়ের শরীর বিশেব অস্কুত্ব হইয়াছিল। সে দিন হরপ্রসরবাব উপস্থিত হইলে, নাগমহাশয় নিজ অস্কুথ গ্রাহ্থ না করিয়া বাজার হইতে বাছিয়া বাছিয়া চিঙ্গড়ী মাছ কিনিয়া আনিলেন। হরপ্রসরবাব ও মর্ম্মে বাথিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—সে মাছ তিনি মুখে দিবেন না। মাতাঠাকুরাণী নাগমহাশয়কে দে কথা বলিলে, তিনি শ্যা হইতে উঠিয়া আদিয়া, হরপ্রসরবাবুকে নিজহাতে মাছ গাওয়াইয়া দিতে দিতে বলিতে লাগিলেন, "এতে কোন দোম হবে না।"

নাগমহাশয় লোকান্তরিত হইবার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে হরপ্রসরবার্ দেওভোগ ত্যাগ করিয়া যান। প্রাণ ধরিয়া নাগমহাশয়কে অন্তিম বিদায় দিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া হরপ্রসরবাবু ঢাকায় নারাণদিয়া নামক পল্লীতে বাদ করিয়াছেন। মধ্যে উৎকল প্রদেশে কিছু-দিন কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

শ্রীযুত নটবর মুপোপাধ্যায় নাগমহাশয়ের শেষজীবনে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিবাস দেওভোগে, সেজস্ত সর্বনাই নাগমহাশয়ের কাছে থাকিবার স্থবিধা পাইতেন। নটবরের প্রথম জীবন উচ্ছুখল হইলেও, তাহাতে ভক্তির বীজ ছিল। নাগমহাশয়েক অবতার বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। নাগমহাশয়ের পিতৃশ্রাদ্ধে বসূত্রবাটী বন্ধক দেওয়া হয়। মাতাঠাকুরাণী নটবর প্রমুথ ভক্তদের সাহায়ের বহু আয়াসে তাহার উদ্ধার সাধন করেন। নটবরের য়ত্রে নাগমহাশয়ের সমাধির উপর একথানি থড়ের ঘর নির্দ্ধিত হইয়াছে। তাহাতে নাগমহাশয়ের ব্যবহৃত যাবতীয় জ্ব্যাদি রক্ষিত এবং ঘরের মেজেয় তাঁহার ভন্মাদি প্রোথিত আছে। বেলুড্মঠের অমুকরণে নটবর এথানে নাগমহাশয়ের ভোগরাগ পূজা প্রচলিত করিয়াছেন। তিনি যাহা সং বলিয়া বুঝেন তাহার জন্ম আপনার যথাসর্বন্থ দিতে এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে কর্নাচ কুন্তিত নহেন।

নটবর একবার একথানি নাটক প্রণয়ন করেন। ভক্তের জ্বন্ত ভগবানের নরদেহ ধারণ এবং অধম পতিতগণের উদ্ধারসাধন এই নাটকের বর্ণিত বিয়য়। দেওভোগ গ্রামে নাটকথানি অভিনীত হইয়া-ছিল এবং নাগমহাশয় সে শ্বভিনয় দর্শন করিয়াছিলেন। নটবর এই নাটকে নাগমহাশয়ের অপার দয়া ও অমাম্থিক দৈন্ত অন্ধিত করেন।

নাগমহাশয় তাঁহাকে কিছু কিছু শান্তগ্রন্থাদি পড়িতে উপদেশ দেন। গুরুর রূপায় তাহার মর্মার্থভেদে নটবরের অলৌকিক প্রতিভা দেখা যায়। কিন্তু নাগমহাশয় ভিন্ন তিনি অস্তু কিছুই মানেন না। তিনি মধ্যে মধ্যে চাকরী করেন, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিপ্ত মনে অবস্থান করেন। তিনি বেশীর ভাগ দেওভোগেই থাকেন। মাতাঠাকুরাণী তাঁহার মত না লইয়া কোন কার্যাই করেন না। নটবর সর্বাদা তাঁহার তত্ত্বাবধান করেন। তাঁহারই যত্ত্বে এবং সঞ্চে মাতাঠাকুরাণী প্রীর্দ্দাবন, কাশীধাম প্রভৃতি দর্শন করিয়াছেন। মায়ের জন্তু নটবর জীবন দানেও কাত্র নহেন। নাগমহাশয়ের ভক্তগণ তাঁহার প্রাণাপেকাও প্রিয়তর। নটবর কখন কথন কলিকাতায় আদিয়া প্রীরামক্তক ভক্তগণের পদধূলি লইয়া যান, কিন্তু স্থুপে হুংপে জীবনে মরণে, একমাত্র নাগমহাশয়ই তাঁহার অবলম্বন। নিনি নাগমহাশয়ের শ্বৃতিরক্ষার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তিনি অবগুই পূজনীয়।

নাগমহাশয়ের আর এক ভক্ত শ্রীবৃত অল্লা ঠাকুর। তিনিও শ্রীরামরুঞ্জ্ ক্র-সমাজে স্থপরিচিত। তিনি লেথা পড়া জ্বানিতেন না, কিন্তু ভক্তি বিখাসের বীর ছিলেন। মুন্সীগঞ্জের নিকট কোন পল্লীগ্রামে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। অল্লাবাবু স্থনোগ পাইলেই, নাগমহাশয়ের নিকট আসিতেন, বাটীর কাহারও বারণ মানিতেন না। তাঁহার মনে যথন যে ভাবের উদয় হইত, তাহা কার্য্যে পরিণত না হওয়া অবধি তিনি স্বস্থ হইয়া বসিতে পারিতেন না। কর্ম্মে তাঁহার কথন ক্লান্তি দেখি নাই। তিনি পরহিতে প্রাণদানেও পরামুথ হইতেন না। নাগমহাশয় তাঁহার অলম্ম উত্তম, অজ্মে সাহস, অকপট ভক্তি এবং সরল বিখাসের শতমুথে প্রশংসা করিতেন। এই "থ্যাপাটে বামুণের" উপর তাঁহার অপার কুপাছিল।

হরপ্রসরবাবু যথন ঢাকায় থাকিতেন, শ্রীযুত অরদা তাঁহার বাসায় কিছুদিন ছিলেন। সেথানে এক ডেপুটা ছিলেন, তাঁহার সহিত অন্নদাবাবুর পরিচয় ছিল। মধ্যে মধ্যে ডেপুটীর বাসায় বেড়াইতে যাইতেন। সেই সময় আমেরিকা হইতে পুজাপাদ স্বামী বিবেকানন্দের বিজয়ত্বন্দুভি ভারতের একপ্রাস্ত হইতে অপর প্রাস্ত আলোডিত করিয়া ধ্বনিত হইতেছে। স্বামিজী সম্বন্ধে অনেক কথা অনদাবাব নাগমহাশয়ের কাছে শুনিয়াছিলেন। একদিন তিনি ডেপ্রটীর বাসায় উপস্থিত হইলে, স্বামী বিবেকাননের কথা উঠিল। ডেপুটী স্বামিন্সীর উপর অযথা কটাক্ষ করিতে লাগিলেন। অনুদাবাবু স্থির স্বরে বলিলেন, "তুমি ডেপুটী হইয়াছ বলিয়া মনে করিওনা, তোমার কথার প্রতিবাদ করিব না। সিদ্ধ মহাত্মা নাগ-মহাশয় শতমুথে থাঁহাকে প্রসংসা করেন, যিনি তপস্যা ও বিদ্যাবলে আমেরিকায় তুমুল আন্দোলন তুলিয়াছেন, থাহার গৌরবে ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত, অধথা তুমি কেন তাঁহার নিন্দা করিয়া পাপগ্রস্ত হইতেছ ?'' কোন ফল হইল না, ডেপুটা পুনরায় কটাক্ষ করিতে লাগিলেন। তথন অন্নদাবাব তাঁহার সমুখীন হইয়া দৃঢ কঠে वित्वन, "One word more against Swamiji and vou are done for." স্বামিজীর বিরুদ্ধে আর একটি কথা তোমার মুথ দিয়া বাহির হইলেই তোমাকে খুন করিব। তাঁহার উত্তামর্ত্তি দেখিয়া ডেপুটীর মুথ বিবর্ণ হইল। তা তা করিতে করিতে বলিলেন, "তা ভাই ঠাট্টা কর্লুম বলে কি রাগ কর্তে হয় ?" অনলাবাবু আর विक्रक्ति ना कविया मिथान श्रेटिक छेठिया व्यामितन, रेंह जीवतन আর সে ডেপুটার মুথ দেখেন নাই।

নাগমহাশয়ের যথন প্রায় অন্তিমকাল উপস্থিত, অনুদাবাবু ব্যাকুল

হইয়া, শ্রীরামরুক্ষভক্ত-জ্বননী শ্রীশ্রীমায়ের নিকট তাঁহার জীবন ভিক্ষা করিবার জন্ম গমন করেন। শ্রীশ্রীমা তথন জ্বরনামবাটীতে ছিলেন। তারকেশ্বর হইতে অন্নদাবাব পদত্রজ্ঞে জ্বরনামবাটীতে গেলেন এবং পদত্রজ্ঞে প্নরায় তারকেশ্বরে আসিয়া তথা হইতে কলিকাতায় গিয়া গিরিশবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তারপর যথন তিনি দেওভোগে ফিরিয়া আসেন, তথন নাগমহাশয় আর ইহলোকে নাই। নাগমহাশয়ের চরম সময়ে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না বলিয়া জ্বনদাবাবু অবশিষ্ট জীবন আক্ষেপ করিতেন।

অন্নদাবাবুর এক কনিষ্ঠ ভাই সম্বন্ধে তিনি বড় সপ্তপ্তচিত্ত ছিলেন। ভাইটী ঠিক জ্যেষ্ঠের বিপরীত। অন্নদাবাবুর আচারনিষ্ঠা বড় ছিল না, এবং লেখা পড়া জানিতেন না। ভাই পরম আচারী এবং বেদবিং, কিন্তু একেবারে ভক্তিভাববিহীন। অন্নদাবাবু সর্বাদা বলিতেন, "আপনারা আশীর্ঝাদ করুন যাহাতে ইহার ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ-পদে ভক্তি হয়।" নাগমহাশয়ের শেষ শ্যায় এই ভাইটী তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। একরাত্রে তাঁহাতে ও আমাতে সিশোপনিষৎ পাঠ করিয়া নাগমহাশয়কে শুনাই। এই ভাই একবার বেল্ড্মঠেও গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অহং বৃদ্ধির জ্যন্ত কোথাও সাধুকুপা লাভ করিতে পারেন নাই। অন্নদাবাবু বলিতেন, তাঁহার কনিষ্ঠ জীবনে বহু ছঃথ পাইবে। কথাও সত্য হইয়াছিল।

নাগমহাশয়ের অপ্রকট হইবার নয় বৎসর পরে অরদাবাব্ আমাশর পীড়ার দেহত্যাগ করেন। মৃত্যু সময়ে তিনি নাগমহাশয়ের ভক্তগণকে দেখিতে চান। সংবাদ পাইয়াই শ্রীযুত হরপ্রসর তাঁহার নিকট গমন করেন। তাঁহাকে দেখিয়া অরদাবাবু পরমাহলাদে বলিলেন, "দাদা, শরীর বাইতে আর বিলম্ব নাই। আশীর্কাদ কর বেন দেহ বদ্লাইয়া শীঘ্রই আবার ঠাকুরের কার্য্যে আসিতে পারি", বলিয়া গদগদকঠে শ্রীরামক্ষেত্র ও নাগমহাশরের নাম করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁহার প্রাণবায় স্থির হইল। হরপ্রসল্লের উড়িয়ায় চাকুরীর প্রধান উপলক্ষ অল্লাবার্। নাগ-মহাশরের ভক্তগণের জন্ম তিনি প্রাণ দিতে পারিতেন।

শ্রীমতী হরকামিনীর স্বামী শ্রীত্ত কৈলাসচন্দ্র দাস সহধর্মিণীর
ন্যায় দ্বীবনের শুভাশুভ সকল বিষয়ের ভার নাগমহাশয়কে জপ্র
করিয়াছেন। কৈলাসবাবু নাগমহাশয়ের সংসারের এক প্রকার
অভিভাবকস্বরূপ ছিলেন। হাটবাজার করা, ঘরদার মেরামত করা,
সময় জসময়ে ধার কর্জ করিয়া সংসার চালান প্রভৃতি কার্য্যে শ্রীতৃত
কৈলাস মাতাঠাকুরাণীর প্রধান সহায়। তিনি বীরভাবের সাধক,
মধ্যে মধ্যে কারণ ব্যবহার করিতেন। সময় সময় তাহার মাত্রাও
ছাড়াইয়া উঠিত। তাঁহাকে নির্ত্তিপথে আনিবার জন্ত নাগমহাশয়ের
বিশেষ যত্র ছিল। কৈলাসবাবুকে পানদোষ হইতে নিরস্ত করিবার
জন্ত নাগমহাশয় একদিন নিজে কারণ কিনিয়া আনিয়া তাঁহাকে
প্নঃ প্নঃ পান করান; সেই দিন হইতে কৈলাসবাবু আর জীবনে
কারণ স্পর্ণ করেন নাই।

নাগমহাশয় কাহারও সেবা লইতেন না, কিন্তু কৈলাসবাবু সম্বন্ধে কোন কথা চলিত না। নাগমহাশয়কে ধনক দিয়া তিনি আপনার ইচ্ছানুরূপ আহারাদি করাইতেন। তাঁহাকে ভয় করিত না দেওভোগে এমন লোক ছিল না।

সর্বপ্রকার কপটাচারের উপর কৈলাসবাবু একেবারে থড়াহন্ত; বলেন, "যথন অন্তর্যামী ভগবান্ সবই দেখিতেছেন, তথন আবার কাকে লুকাইয়া চলিব ?" ষে নাগমহাশয় আব্রহ্মন্তম্ব পর্যান্ত সমগ্র অগতের সঙ্গে সেবা-সেবকভাবে ব্যবহার করিতেন, তাঁহার সঙ্গে কৈলাসবাবুর সেই ভাষ ছিল। যতদিন নাগমহাশয় জীবিত ছিলেন, তাঁহার আজা প্রতি-পালন করা, কৈলাসবাবুর একমাত্র ব্রত ছিল।

প্রীষ্ক্ত পার্ক্ষতীচরণ মিত্র সম্পর্কে নাগমহাশয়ের জামাতা।
মুলীগঞ্জের উকীল বাব্ রাজকুমার নাগ সম্পর্কে নাগমহাশয়ের
জ্ঞাতিভাই; তাঁহার কক্তা শ্রীমতী বিনোদিনী দেবীকে পার্ক্বতীবাব্
বিবাহ করেন। এই দম্পতিযুগল নাগমহাশয়ের রূপায় ধর্ম্ম-বিষয়ে
খুব উরতি লাভ করিয়াছেন। ইহাদিগকে নাগমহাশয় "লক্ষ্মীনারায়ণ" বলিয়া নিদ্দেশ করিয়ে থাকেন। গুলা বায়, ভগিনী
বিনোদিনী নাগমহাশয়ের রূপায় অনেক রকম অলোকিক দর্শন
লাভও করিয়াছেন। পার্ক্বতী বাব্ এথনও মাতাঠাকুরাণীকে মাসে
মাসে কিঞ্চিৎ অর্থ সহায়্য করিয়া থাকেন।

নাগমহাশরের শেষজীবনে জামরা সর্বাদা শ্রীযুত রাজকুমার নাগকে তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতে দেখিয়াছি। ইদানীং তিনি নাগমহাশরকেই জীবনের জাদর্শ জানিয়া ধর্মপথে অগ্রসর হইতেছেন। ইনি নাগমহাশর সম্বন্ধে ইদানীং অনেক অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাহার মধ্যে একটা ঘটনা এই যে, নাগমহাশরের বাড়ীতে যে দিন গঙ্গার উৎস উঠে, সেই দিন নাকি হই একজন ভক্ত কালীঘাটের মা কালীকে তথায় প্রকিট দেখিতে পাইয়াছিলেন। যেন সমস্ত কালীঘাট তথায় প্রতিবিশ্বিত হইয়া ভক্তগণকে কালীঘাটের ভাবরাজ্যে বিচরণ করাইয়াছিল। রাজকুমারবার্ লেথককে ইহাও বলিয়াছেন যে, দীনদ্যালের মৃত্যুকালে নাগমহাশর

নাকি বলিয়াছিলেন, "বদি বাবার মৃত্যু ষন্ত্রণা চক্ষে দেখিতে হয় তবে এ জীবনে ধর্মা কর্মা করাই রুথা হইল—হে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ, বাবার এই সময় সম্পাতি করিয়া তোমার পতিতপাবন নাম সার্থক কর!" ইত্যাদি।

পার্বভীচরণ বড় নির্জ্জনপ্রিয়; ধর্ম্ম সম্বন্ধে কাহারও সহিত তর্ক বিতর্ক করেন না; নাগমহাশয়কে মহাপুরুষ জানিয়া সর্বাধা তাঁহার চরণে আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন। আমরা যথন নানা গগুগোল করিতাম, পার্বভীবাবু নিঃসঙ্গ বসিয়া আপনার ইইচিন্তা করিতেন। নাগমহাশয়কে তিনি কথন কোন প্রার্থনা জানান নাই, তাঁহার বিশ্বাস ছিল, নাগমহাশয় সর্বজ্ঞ, তাঁহার পক্ষে যাহা প্রয়োজন, নাগমহাশর নিজেই তাহার বিধান করিবেন। নাগমহাশয়ের অন্তিম দিনে পার্বভীবাবু দেওভোগে উপস্থিত ছিলেন। নাগমহাশয়ের ত্মতিরক্ষাকল্পে তিনি সর্বাদা মৃক্তহন্ত। মাতাঠাকুরাণীর উপর তাঁহার আচলা ভক্তি।

নাগমহাশরের তদানীস্তন প্রতিবাসী প্রীযুক্ত জগদদ্ম ভূইরা প্রতিদিন নাগমহাশরের বাটা আসিরা ভাগবত প্রাণাদি পাঠ ও ভক্তসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। তাঁহার ভক্তি ও দীনতার প্রশংসা নাগমহাশরের মুথে সর্বাদা শুনা ঘাইত। জগদদ্মবাবৃকে তিনি যথেষ্ট ক্লপা করিতেন, প্রতিদিন নিজে দর্গন ধরিয়া তাঁহাকে বাটা রাথিয়া আসিতেন।

জ্বগদ্ধবাব্ এথন দেওভোগ ছাড়িয়া স্থানান্তরে বাস করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে দেওভোগে আসিয়া নাগমহাশয়ের সমাধি দর্শন করিয়া যান।

নাগমহাশয়ের বাল্যবন্ধ্ শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার মুখোপাব্যার

দেওভোগের সর্বাপেকা বর্দ্ধি লোক। কামিনীকুমারবাবু গন্তীরাক্সা, নাগমহাশয়ের উপর তাঁহার অন্তর্নিহিত ভক্তিভাব মুখে কথন প্রকাশ হইত না, কেবল একদিনমাত্র তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি "নাগমহাশয়ের ভাায় মহাপুরুষের জ্বন্মে তাঁহাদের দেওভোগ গ্রাম ধন্ত হইয়াছে।"

কামিনীবাবুর পিতা ও নাগমহাশয়ের পিতার ভিতর বিশেষ সৌহস্ত ছিল, সেই স্থত্রে পুত্রদ্বয়েরও সৌহত্ত হয়।

কামিনীবাবু নাগমহাশয়ের বাড়ী আসিয়া বড় একটা কথাবার্তা কহিতেন না। নীরবে বসিয়া বসিয়া তামাক থাইতেন আর নাগমহাশয়কে দেখিতেন।

নাগমহাশরের ভক্ত বলিয়া কামিনীবাবু ও তাঁহার পিতা আমাদিগকেও বিশেষ ক্ষেহের চক্ষে দেখিতেন এবং মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করাইতেন।

একদিন কামিনীবাবুকে নাগমহাশরের নিকট বসিয়া—"নীল আকাশে ধীর বাতাসে কোথা যাও পাধী" এই গানটা গাহিতে ভনি। গায়কের বিভোর ভাব এখনও আমার স্থৃতিপটে অন্ধিত রহিয়াছে; তাঁহার কণ্ঠস্বর এখনও আমার কর্ণে বাজিতেছে! নাগমহাশয় ভাবময় সঙ্গীত শুনিলে একেবারে তলয় হইয়া যাইতেন। একদিন তাঁহার একটা ভক্ত—"নবীনা নীরদনীলা, নগনা কে নিতম্বিনী" গানটা গাহিতেছিলেন। শুনিতে শুনিতে নাগমহাশয়ের ভাবসমাধি হইল। সমাধিভঙ্গের পর, তামাক সাজিতে সাজিতে তিনি ভক্কটাকে বলিলেন, "মাকে দেখ্লাম, আপনার গান শুনিতে এই ঘরে দাড়াইয়া আছেন। এই জ্বনেই আপনি মায়ের কুপালাভ করিবেন।"

আর একদিন এই শেষোক্ত ভক্তটী নাগমহাশয়ের নিকটে বিসিয়া একটী শ্রামাবিষয়ক গান করিতেছিলেন। নাগমহাশয় "জয় মা আনন্দময়ী" বলিতে বলিতে তুড়ি দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি কেবলই বলিতে লাগিলেন, "হেরিলে ও মুথ দ্রে যায় হুখ শ্রামা মার রে।"—ভক্তটীর মনে হইল তিনি মায়ের মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন। তারপর নাগমহাশয় বার বার ভাবাবেশে বলিতে লাগিলেন—"প্রসাদ বলে, হুর্গা বলে যাত্রা করে বসে আছি।" ভক্ত এ সকল কথা মাতাঠাকুরাণীকে বলিলে মা বলিলেন, "বাবা সাধন ভল্পনের কথা কি বলিতেছ ? ইনি ইচ্ছা করিয়া যে দেবদেবাকে ডাকেন, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ ইহাকে দর্শন দেন। উনি এ কথা নিজে আমায় কতদিন বলিয়াছেন।"

বলিতে গেলে একপ্রকার দেওভোগের আবালর্দ্ধবনিতা নাগ-মহাশয়ের ভক্ত ছিল। তাহারা সর্বাদাই তাঁহাকে দর্শন করিতে আদিত। তন্মধ্যে প্রীযুত সত্যগোপাল ঠাকুরের সহোদর শ্রীযুক্ত মহিমাচরণ ঠাকুর ও নকড়ি দত্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নাগমহাশয়ের পুরোহিতপুত্র প্রীয়ত অখিনী চক্রবর্তী নাগ-মহাশয়ের নিকট বিদিয়া শাস্ত্রালাপে ভক্তিপ্রসঙ্গে কোন কোন দিন রাত কাটাইতেন। এই পুরোহিতপুত্রের সঙ্কীর্ত্তনে বড় অনুরাগ ছিল। কীর্ত্তন করিতে করিতে উন্মন্ত হইয়া নৃত্য করিতেন। ইনিই এক্ষণে সমাধির উপর স্থাপিত নাগমহাশয়ের ছবি নিত্য পূজা করেন এবং ভোগরাগ প্রভৃতি দিয়া থাকেন।

নাগমহাশয়ের প্রতিবাসী শ্রীযুত গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নাগ-মহাশরের সর্ব্বপ্রথম ভক্ত। নাগমহাশয়ের ভক্তগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার সহিত প্রথম পরিচয়ের জন্ম গোপালের কাছে ঋণী। ইনি

কোন সময়ে নারায়ণগঞ্জে পাটের ব্যবসা করিতেন, পরে কার্য্য হইতে অবসর লইয়া সাধনভজনে মনোনিবেশ করেন। প্রথমে এক ত্ত্রীগুরুর নিকট ইহার দীক্ষা হয়। দীক্ষা লইয়া ইনি মধুরভাব সাধন করেন। এই সাধনার ফলে তাঁহার এক অপূর্ব্ব আকর্ষণী শক্তি জন্মিয়াছিল। ভক্তসমাজে ইনি সত্যগোপাল নামে পরিচিত। সত্যগোপাল মুনঙ্গে সিদ্ধহন্ত এবং অতি স্থকণ্ঠ ছিলেন। তিনি **কীর্ত্তন ক**রিয়া নানাস্থানে ঘুড়িয়া বেড়াইতেন। তাঁহার *কীর্ত্তনে*র এমনি এক মোহিনী শক্তি ছিল যে, পাষণদ্বদয়ও বিগলিত হইত। সত্যগোপাল প্রায় তিন বৎসর একাদিক্রমে নাগমহাশয়ের সঙ্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার সংশ্রবে আসিয়াই সত্যগোপালের জীবন পরিবর্ত্তিত হয়, তিনি বৈষ্ণব তম্বের বামাচার-দাধন ত্যাগ করিয়া ভক্তিমার্গের পথিক হন। তাঁহার উপর নাগমহাশয়ের বিশেষ মেহ ছিল। কথন কখন তাঁহাকে নিবিড় জন্মলের ভিতর লইয়া গিয়া তিনি সাধন ভঙ্গন করিতেন। নাগমহাশয় বলিতেন, "এঁর থুব বিশ্বাস, থুব অন্মুরাগ আছে, কিন্তু ভোগবাসনার একাস্ত কয় হয় নাই।" সত্যগোপাল নাগমহাশয়কে মনে মনে গুরু বলিয়া মানিতেন, কিন্তু নাগমহাশয় গুরু সম্বোধন সহ্য করিতে পারিতেন ना विनिया, मूर्य किছू विनिट्जन ना । नागमहान्यत्रत्र मन्द्रस्त जाहात्र ধারণা হইয়াছিল যে, তিনি মূর্ত্তিমান বেদ ও আকাশের স্থায় মহিমান্বিত। এক্স তিনি সর্বালা "শ্রীগুরু বেলাকাশের ক্সয়" বলিয়া নাগমহাশরের জয় ঘোষণা করিতেন। নাগমহাশয়ের রূপায় তিনি ভক্তসমাম্বে বহু প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। নারায়ণগঞ্জের নিকট ধর্ম্মগঞ্জ পলীতে তিনি আশ্রম স্থাপন করিয়া জীবনের শেষ তিন বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক শিশ্য হইয়াছিল। কিছু দিন হইল পৃষ্ঠত্রণে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। একবার তিনি
নাগমহাশয়কে কয়েকটা স্থপক আম উপহার পাঠাইয়া দেন। নাগমহাশয় তথন বাটা ছিলেন না। যে লোকটা আম আনিয়াছিল,
মাতাঠাকুরাণী তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্ম বিশেষ জেদ
করেন, কিন্তু লোকটা তাঁহার কথা না শুনিয়া ঘরের হারের পাশে
আম কয়টা রাথিয়া চলিয়া যায়। গৃহে ফিরিয়া নাগমহাশয় সমস্ত
রুভান্ত ভানিলেন। তথন বর্ষাকাল, নৌকা ব্যতীত এক বাটা হইতে
অন্ত বাটীতে যাওয়া যায় না। কিন্তু সে দিন নৌকা পাওয়া গেল
না। নাগমহাশয় সাঁতার দিয়া সত্যগোপালের বাটি গিয়া আম
কয়টী বিনয় করিয়া ফিরাইয়া দিয়া আসিলেন।

## অফ্টম অধ্যায়

## মহাসমাধি

১০০৬ সালের শরৎকালে নাগমহাশয় আর কলিকাতায় আসিতে পারিলেন না। বিবিধ কার্য্যবশতঃ আমিও সে বৎসর দেওভোগে যাইতে পারি নাই। আখিন কার্ত্তিক গুইমাস কাটয়া গেল, অগ্র-হায়ণের শেষভাগে আমি মাতাঠাকুরাণীর একথানি আহ্বান টেলিগ্রাম পাইলাম। সেদিন শনিবার, বেলা দ্বিপ্রহরে টেলিগ্রাম আসে। পর্যদিন রবিবার "রামক্রফ-মিশন" সভায় "বেদের ধর্ম্ম" সম্বন্ধে আমার একটা প্রবন্ধ পড়িবার কথা ছিল। সাধারণের কার্য্য ছাড়িয়া কিরপে যাই! আমি ইতিকর্ত্তব্য-বিমৃত্ব হইয়া ভাবিতেছি, এমন সময় স্বামী অভ্তানন্দ আমার বাসায় আসিলেন। টেলিগ্রাম দেখিয়া তিনি বলিলেন, "বেদের বক্তৃতা দিতে জীবনে অনেক সময় পাইবে, কিন্তু নাগমহাশয়ের শরীর চলিয়া গেলে আর তোমার ভাগো সে দেবত্র্লভ মহাপুক্ষবের দর্শন ঘটবে না।" আমি সেই দিনই দেওভোগ যাত্রা করিব স্থির করিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত শ্রীযুত হরমোহন মিত্র কিছু অর্থসাহায্য করিলেন। তদ্বারা নাগমহাশয়ের জন্ত পানফলের পালো ও বেদানা কিনিয়া লইয়া আমি সেই রাত্রেই গাড়ীতে উঠিলাম। পরদিন রবিবার সন্ধার প্রাক্তালে আমি দেওভোগে উপস্থিত হই।

বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেথিলাম, তিনি পূর্বাদিকের ঘরের বারান্দার দক্ষিণভাগে একথানি ছেঁড়া কাথার উপর পড়িয়া রহিয়াছেন। অথচ তাঁহার ঘরে লেপ তোষকের অভাব ছিল না।
শীতকাল, রাত্রে মাঠের কন্কনে ঠাণ্ডা হাণ্ডয়া নির্মাণ হইয়া বহিতে
থাকে, সে সময় কেবল কয়েকথানি শতছিদ্র দরমা ঘেরা বারান্দায়
এইভাবে রাত্রিযাপন করা রোগীর কথা ত দ্রে, স্বস্থ শরীরেই যে
তাহা কি কট্টকর তাহা অনুমান করিতে কল্পনার সাহায্যের প্রয়োজন
হয় না। তাঁহাকে তদবস্থাপন দেখিয়া আমি মায়ের মুখপানে
চাহিলাম, তিনি চুপে চুপে আমায় বলিলেন—"বাবা! যে দিন
হইতে উনি উত্থানশক্তিহীন হইয়া শয়্যাশায়ী হইয়াছেন, সেই দিন
হইতে আর ঘরে প্রবেশ করেন নাই, বারান্দায় এই ভাবে পড়িয়া
আছেন। পূজার পূর্ব্ব হইতে শ্ল বেদনা বাড়িয়াছিল, তার উপর
আমাশয় রোগ আক্রমণ করিয়াছে। রোগের উত্তরোত্র বৃদ্ধি
দেখিয়া উহাকে সম্মত করিয়া তোমায় তার করিয়াছিলাম।"

মাতাঠাকুরাণীর মুথে আঘার আগমন সংবাদ পাইয়া নাগমহাশয় বলিলেন, "আমার শেষ বাসনাও ঠাকুরের রুপায় পূর্ণ হইল।" আমাকে দেখিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন; আমার অশ্রু দেখিয়া আমায় আশ্রস্ত করিবার জ্বন্ত বলিলেন, "আপনি যথন আসিয়া পড়িয়াছেন, তথন সকলি মঙ্গল হইবে।" তারপর বলিলেন, "হায়, হায়, এ দেহ দিয়া আর আপনার সেবা করা হইল না। আমি সেবাপরাধী হইলাম।" মাতাঠাকুরাণীকে আমার জন্ত হয়া মাথন প্রভৃতি সংগ্রহ করিবার আদেশ দিলেন। আমি কাদিতে কাদিতে স্থানাস্তরে গেলাম।

অস্থবের কথা নাগমহাশয় নিজে কখন মুথে আনিতেন না।
একবার মাত্র মাকে ইঙ্গিতে বলিয়াছিলেন, "তাঁহার প্রারন্ধ কর্মের
ক্ষয় হইয়া আসিয়াছে, অতি অল্লই বাকি।" ভাদ্রমাসের শেষ
হইতে তাঁহার শরীর অতিশর অস্তুত্ব হয়। দিবসে হ'চার গ্রাস মাত্র

জন্ন থাইতেন, জার রাত্রে উপবাসী থাকিতেন। দেহ ক্রমে কন্ধালসার হইল। সে জীবস্ত কন্ধাল দেখিয়া মাতাঠাকুরাণীকে কথন দীর্ঘনিশাস ফেলিতে দেখিলে নাগমহাশয় বলিতেন, "ছাই এ হাড়মাসের
খাঁচার জন্ম ভূমি ভাবিত হইও না।" বহু সাধ্য সাধনা করিয়াও
মা তাঁহাকে কোনরূপ ঔষধ থাওয়াইতে পারেন নাই। ঔষধের
কথা বলিলে বলিতেন, "ঠাকুর বলিতেন—হিংচে শাক শাকের মধ্যে
নয়, এতে কোন জনিষ্ট হবে না।" পথ্যোষ্ধিরূপে তাহারই রস
একটু একটু পান করিতেন।

তাঁহার চরম দিবসের ত্রয়োদশ দিন পূর্ব্বে আমি দেওভোগে উপস্থিত হই। কোন মতেই তাঁহাকে ঘরে উঠাইয়া শোয়াইতে পারিলাম না। মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে প্রাণাস্তিক যন্ত্রণা অমুভব করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু এক মুহুর্ত্তের জন্ত কাতর হইতে দেখি নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ ভিন্ন অমুখের, কি অন্ত কোন কথা তাঁহার মুখে ছিল না।

একাদিক্রমে এই ত্ররোদশ দিবস আমি তাঁহার কাছে কাছেই থাকিতাম। কথন তাঁহাকে ন্তব পাঠ করিয়া শুনাইতাম, কথন তাঁহার কাছে বসিয়া গীতা, ভাগবত, উপনিষদ্ প্রাকৃতি পড়িতাম, কথন শুমাবিষয়ক গীত গাহিতাম, আবার কথন কীর্ত্তন করিতাম। শুনিতে শুনিতে তিনি মধ্যে মধ্যে সমাধিস্থ হইতেন। সমাধিতে কথন কথন একঘণ্টা দেড়ঘণ্টা কাটিয়া বাইত। সমাধি ভঙ্গের পর তিনি সময় সময় স্থগোথিত শিশুর ন্তার 'মা মা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতেন, আর তাঁহার দেহে প্রেমের অন্তমান্তিক-বিকার-লক্ষ্মণ পরিষ্টুট হইয়া উঠিত। কথন কথন গভীর সমাধি-ভঙ্গের পর বলিতেন, "সচিচাননাল অথশু চৈতক্ত, অথশু চৈতক্ত।"

নাগমহাশয়ের পীড়া বাড়িলে, তাঁহার ভগ্নী সারদামণি, তাঁহার শাশুড়ী, শালী, কৈলাসবাবু ও কৈলাসবাবুর জ্ঞামাতা আদিত্যবাবু তাঁহার সেবা করিবার জ্ঞান দেওভোগে আসিয়াছিলেন। কিন্তু নাগমহাশর কাহাকেও সেবা করিতে দিলেন না। মা কায়মনে তাঁহাকে শুস্তাবা করিতে লাগিলেন।

আমি দেওভোগে গমন করিলে, নাগমহাশর আমার হাতে পথ্যাদি লইতে লাগিলেন। কলিকাতা হইতে পানফলের পালো আনিবার সময় আমার মনে হইয়াছিল, তিনি হয়ত গ্রহণ করিবেন না; কিন্তু আমি নিজহন্তে প্রস্তুত করিয়া থাওয়াইয়া দিতে তিনি কোন আপত্তি করিলেন না।

শ্রীযুত নটবর, হরপ্রসন্ন, পার্কাতীচরণ, অন্নদা প্রাভৃতি প্রারই তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন, কোন কোন দিন বা রাত্রেও থাকিতেন। এতদ্ভিন্ন নারায়ণগঞ্জ হইতে অনেক ভদ্রলোক ও রাক্ষকর্ম্মচারী তাঁহার তব্ব লইতে আসিতেন। তাঁহাদিগকে বিষণ্ণ দেখিলে নাগমহাশয় বলিতেন, "হায়, হায়! অনর্থক কপ্ত করিয়াকেন এই হাড়মাসের খাঁচা দেখিতে আসিয়াছেন, এ দেহ আর বেশীদিন থাকিবে না।" তাঁহার এইকথা গুনিয়া মাতাঠাকুরাণী আমায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন, "ইহার জীবনে কথন মুখ দিয়া মিধ্যা কথা বাহির হয় নাই, ইনি যখন বলিতেছেন দেহ আর বেশী দিন থাকিবে না, তথন নিশ্চয়ই এবার মহায়াত্রা করিবেন।"

এই দারুণ হর্দিনেও নাগমহাশয় গৃহাগত অতিথিগণের আহারাদির পূঙাামূপুঙ্কির তথাবধান করিতেন। কাহার জন্ত কিরূপ থাত্মসামগ্রীর আয়োজন করিতে হইবে, কাহাকে কোথায়

শয়ন করিতে দিতে হইবে, বাজার হইতে কি আনাইতে হইবে,
নাগমহাশয় মাতাঠাকুরাণীকে সমস্ত বলিয়া দিতেন। কৈলাসবাবু
হাটবাজার করিয়া আনিতেন, আমরা সে হর্দিনেও রাজভোগ ধ্বংস
করিতাম। মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে তিনি কৈলাসবাব্কে গোয়ালাবাড়ী
পাঠাইয়া আমার জন্ম দধিহয় আনাইয়াছেন। তিনদিন পূর্বেও
আমার প্রিয় ভালনমাচ আনাইয়া আমাকে থাওয়াইয়াছেন।

দিবসের অধিকাংশ সময়ই আমি তাঁহার কাছে বদিয়া থাকিতাম। তিনি অবিরত বলিতেন, "ভগবান দ্যাবান ! ভগবান দ্যাবান !" তাঁহার যন্ত্রণা দেখিয়া আমার মনে হইত, ভগবান নিষ্ঠুর। তাঁহার শ্যাপার্শ্বে বিষয়া এইরূপ ভাবিতেছি, তিনি যেন আমার মনের কথা ব্যাতি পারিয়া বলিলেন, "ভগবানের অপার করুণায় कमानि मिन्हान हरेत्वन ना। यांभात्र এ त्वर निशा खगराउत्र यांत्र কি উপকার হইবে ? এখন বিছানায় পডিয়া ত আর আপনাদের সেবাও করিতে পারিলাম না ৷ ভগবান এরামকৃষ্ণ তাই দয়া করিয়া এই জবন্ত দেহ পঞ্চততে মিশাইয়া দিতেছেন !" তারপর তিনি कौनकर्छ धीरत धीरत विलाज नाशियन, "राष्ट्र खारन यांत्र छःथ खारन, মন তুমি আনন্দে থাক।" আমাকে যথনই বিষগ্ন দেখিতেন তিনি বলিতেন, "কি ছাই ভন্ম ভাবিতেছেন! এ ছাই হাড়মাসের খাঁচার কথা ভাবিবেন না। মায়ের নাম করুন, ঠাকুরের কথা বলুন, <u>—এ সময়ে উহাই ভবরোগের একমাত্র মহৌষধি !" আমি মনের</u> জ্বাবেগে গাহিতে লাগিলাম—"আমায় দে মা পাগল করে, আর কাজ নেই মা জ্ঞানবিচারে।" বিভোর হইয়া গাহিতে গাহিতে আমার त्यन वाक्टिक्ज विनुश इहेगा श्रम । किहुक्य श्रात अनिमाम, মাতাঠাকুরাণী আমায় ডাকিতেছেন। তাঁহার দিকে চাহিতে তিনি

আমার দেথাইয়া দিলেন, আমি দেখিলাম—নাগমহাশয় উঠিয়া বিসয়া আছেন—দৃষ্টি স্থির, নাসাগ্রস্থাপিত, নয়নপ্রাস্তে প্রেমধারা। এখন তাঁহাকে ধরিয়া পাশ ফিরাইয়া দিতে হয়; গান শুনিতে শুনিতে তিনি সমাধিস্থ হইয়াছেন, কখন বে উঠিয়া বিসয়াছেন আমি টের পাই নাই! দেখিয়া আমার ভয় হইল। সমাধি শীঘ্রই ভাঙ্গিল; সমাধিশেষে আর তিনি বিসতে পারিলেন না। মাতাঠাকুরাণী ও আমি হ'জনে ধরিয়া তাঁহাকে শোয়াইয়া দিলাম। তিনি তখনও বলিতে লাগিলেন, "আমায় দে মা পাগল করে।"

ব্যাধি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। আহারও প্রায় বন্ধ হইল, কথন ঝিমুকে করিয়া একটু আধটু পানফলের পালো খাইতেন। ক্রমে তাঁহার কাছে রাত্রিতে লোক থাকিবার প্রয়োজন হইল। মাতাঠাকুরাণী ও আমি পালা করিয়া তাঁহার কাছে থাকিতাম। আমি প্রায়ই শেষ রাত্রে জাগিতাম। কাতর হইয়া কথন তাঁহাকে বলিতাম, "আমাকে কুপা করিয়া যান; আর কার মুখ চাহিয়া সংসারে থাকিব।" তিনি অভয় দিয়া বলিতেন, "ভয় কি! যথন এসে পড়েছেন, তথন শ্রীরামকৃষ্ণ অবশ্রই কুপা কর্বেন। মঙ্গলাকাজ্জীর কথনও অমন্পল হয় না।"

স্বামী সারদানন্দ তথন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কার্য্যোপলক্ষে ঢাকায় ছিলেন। নাগমহাশয়কে তিনি প্রায় নিত্য দেখিতে আসিতেন এবং তাঁহার সেবাগুল্লাবা চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক সত্পদেশ দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের পার্যদ বলিয়া নাগমহাশয় তাঁহাকে কোনরূপ সেবা করিতে দিতেন না। "শিবসঙ্গে সদা রঙ্গে," "মজ্জল আমার মনভ্রমরা" ও "গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়" এই তিনটা গীত তিনি নাগমহাশয়কে একদিন গাহিয়া শুলাইয়া-

ছিলেন। শুনিতে শুনিতে নাগমহাশয় সমাধিস্থ হইলেন ! স্বামী সারদানন্দের উপদেশে নাগমহাশয়ের কর্ণমূলে কালীনাম উচ্চারণ করিতে করিতে সমাধি ভঙ্গ হইল। বেলুড়মঠ,হইতে স্বামী সারদানন্দ কতকগুলি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ আনাইয়া তাঁহাকে থাওইয়াছিলেন। হায়, কিছুতেই কিছু হইল না, রোগ উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল।

মহাসমাধি লাভের কিছু পূর্ব্বে নাগমহাশয় কালীপূজা করিবার ইচ্ছা করেন। ৯ই পৌষ, শনিবার রাত্রে পূজার দিন স্থির হইল। নানা অভাব সক্তেও মাতাঠাকুরাণী পূজার বিধিমত আয়োজন করিতে লাগিলেন। প্রতিমা ফরমাইস দেওয়া হইল। ঢাক বায়না করা হইল। কোন কিছুরই ত্রুটী রহিল না।

পূজার রাত্রে শ্রীযুত নটবর ও আমি উপস্থিত ছিলাম। প্রতিমা আনা হইলে স্বামী সারদানন্দ বলিলেন, "নাগমহাশয় ত উঠে মায়ের প্রতিমা দেথ তে পার্বেন না, প্রতিমাথানি ধরাধরি ক'রে একবার তাঁকে দেখিয়ে নিয়ে আয়, তারপর মগুপে বিসয়ে দিবি।" আমরা রক্ষাকালী প্রতিমা তাঁহার শিয়রদেশে রাখিয়া বলিলাম, "আপনি কালীপূজা করিতে চাহিয়াছিলেন, প্রতিমা আনা হইয়াছে, মা আপনার শিয়রে।" নাগমহাশয় চক্ষ্ মুদ্রিত করিয়াছিলেন; প্রতিমা দর্শন করিয়াই, "মা মা" বলিতে বলিতে তাঁহার গভীর সমাধি হইল। স্বামী সারদানন্দের উপদেশে পূর্বকার মত আমরা আবার তাঁহার কর্বে কালীনাম উচ্চারণ করিতে লাগিলাম, কিন্তু এ সমাধি ভালিল না। নাড়ী নাই, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন পর্যান্ত স্তন্তিত। মাতা-ঠাকুরাণী কাঁদিয়া বলিলেন, "ইনি বুঝি কালীপূজা উপলক্ষ্য করিয়া, আমাদিগকে ছাড়িয়া গেলেন।" আমরাণ্ড কাঁদিতে লাগিলাম।

স্থামী সারদানন্দ বলিলেন, "আপনারা ভর পাইবেন না, ইনি এখনি আবার ব্যবহার জগতে ফিরিয়া আসিবেন।" প্রায় ছই মণ্টা আতাত হইলে নাগমহাশয়ের সমাধি ভক হইল। "মা আনন্দময়ী, মা আনন্দময়ী" বলিয়া তিনি বালকের গ্রায় কাঁদিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কালীপূজা হইয়াছে কি?" আমি বলিলাম "মা সন্ধ্যা হতে আপনার শিয়রে, অনুমতি করেন ত মাকে মণ্ডপে নিয়ে বাই।" তাহার সম্মতিক্রমে প্রতিমা মণ্ডপে নীত হইল। ঢাক বাজিতে লাগিল। রাত্রি দশটার সময় পূজা আরম্ভ হইল। ঢাক বাজিতে লাগিল। রাত্রি দশটার সময় পূজা আরম্ভ হইল। নাগমহাশয়ের সম্মতি লৃইয়া পুরোহিত প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলেন। মাকে বলির পরিবর্ত্তে চিনির নৈবেন্ত, কারণের পরিবর্ত্তে সিদ্ধি দেওয়া হইল। বোড়শোপচারে মায়ের পূজা শেষ হইলে পুরোহিত নির্মাল্য আনিয়া নাগমহাশয়ের মস্তকে হাপন করিলেন। কিছুক্ষণ তাহার ভাবাবেশ হইয়াছিল, কিন্তু সম্বরই সহজাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। স্বামী সারদানন্দ পূজার পূর্বেই ঢাকায় চলিয়া গিয়াছিলেন।

শেষ রাত্রে আমি তাঁহার শ্ব্যাপার্থে বসিয়া বলিলাম, "আজ আপনার অবস্থা দেখে মনে ২য়েছিল—ব্ঝি আর দেহে ফিরে আস্বেন না।" তিনি ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "প্রার্ক্তের ক্ষয় না হ'লে দেহ যাবার নয়।"

রক্ষাকালী পূজার আমর। একটু আশান্তিত হইরাছিলাম। ভাবিরাছিলাম, মা নিশ্চরই তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। নাগমহাশর বিনলেন, "মা আজ রক্ষাকালীর মূর্ত্তিতে দরা করে এসেছেন। এ হাড়মাসের খাঁচা রক্ষা কর্তে নয়; যে সকল মঙ্গলাকাজ্জী এখানে দরা করে পদর্শলি দিতে এসেছেন, তাঁদের আপদেন বিপদে রক্ষা করতে এসেছেন। মঙ্গলমন্ত্রী মা আপনাদের মঙ্গল কর্কন।" তাঁহার

রক্ষাকালী পূজার অভিপ্রায় তথন আমরা বুঝিলাম। পরদিন শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদাস করিতে করিতে তিনি আমায় বলিয়াছিলেন— "দ্যাময় শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে আপনাদের ভক্তি বিশ্বাস হউক। আমি বোকা লোক, তিনি অক্ষম জানিয়া নিজগুণে আমাকে কুপা করিয়াছেন।" বলিয়া "জ্বয় রামকৃষ্ণ, জ্বয় রামকৃষ্ণ।" বলিতে বলিতে তিনি ঠাকুরকে প্রণাম করিতে লাগিলেন।

পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে বাটা বন্ধক রাখিয়া যে মহাজ্বনের নিকট নাগমহাশয় ঋণ লইয়াছিলেন, পরদিন সেই মহাজ্বন জাহাকে দেখিতে আসেন। নাগমহাশয় তাঁহাকে করজোড়ে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আপনার ঋণশোধ করিয়া যাইতে পারিলাম না। এ দেহ আর বেশীদিন পাকিবে না। আপনার দয়ায় পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু আপনি চিন্তা করিবেন না। এ বাড়ী আপনারই রহিল। আপনি য়থাসময়ে দণল করিয়া স্থাথে সচ্ছলে ভোগ করিবেন।" পরে মাতাঠাকুরাণীকে উল্লেথ করিয়া বলিলেন, "উনি অবশিপ্ত জীবন পিত্রালয়ে যাইয়া থাকিবেন।" নাগমহাশয়ের কথায় মহাজ্বন কাতর হইয়া বলিলেন, "আপনি এ সামাল্য ঋণের বিষয় কিছুমাত্র ভাবিবেন না। আমি টাকার জ্বল্থ আসি নাই, আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছি।" "সকলি ঠাকুরের দয়া—দয়া।" বলিতে বলিতে তিনি চকু মৃদ্রিত করিলেন।

মহাজ্বন চলিয়া বাইবার প্রায় তিন ঘণ্ট। পর, সহসা নাগমহাশরের তাবাস্তর হইল। বিছানায় ছট্-ফট্ করিতে করিতে প্রলাপ
বকিতে লাগিলেন। তয়ানক শীত, কিন্ত হইথানি পাথায় বাতাস
করিয়াও তাঁহাকে স্বস্থ করিতে পারা গেল না। ঘন ঘন উঠিয়া
বসিতে চাহিলেন। একবার নটবরবাবু তাঁহাকে উঠাইয়া বসাইলেন।

আবার শোয়াইয়া দেওয়া হইল। নাগমহাশয় কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন, কিন্তু আবার বিড় বিড় করিয়া কি বলিতে লাগিলেন। তথন নটবরবাব্ চলিয়া গিয়াছেন। মাতাঠাকুরাণী ও আমি বিদয়া আছি। সহসা নাগমহাশয় "বাঁচাও বাঁচাও" বলিয়া আর্ত্তনাল করিতে লাগিলেন। মাতাঠাকুরাণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আপনি না আমায় বলিয়াছিলেন—মৃত্যুকালে এতটুকু মোহও আপনাকে আছেয় করিতে পারিবে না! তবে কেন এমন করিতেছেন ?" আমি কিংকর্তব্যবিমৃত হইয়া বিদয়া আছি! প্রায় আধ্বণ্টা পরে নাগমহাশয় একটু স্থ হইলেন, তাঁহার তব্রাবেশ আদিল। তব্রাবসানের পর লাক্ডার পনিতা করিয়া আমি তাঁহাকে একটু উষ্ণ হয়্ম পান করাইলাম।

নাগমহাশয়ের এই ক্ষণিক আচ্ছরতার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, "তোরা তথন তাঁর বাহিরটাই ত দেখিতেছিলি, ভিতরের ত কিছুই স্বানিতে পারিদ নাই। ভিতরে তিনি পূর্ণপ্রস্ত হইয়াই অবস্থান করিতেছিলেন। শরীর ধারণ করিলে, এক আধটুকু জৈবিক ধর্ম না থাকিলে, তাহাকে আর শরীরী বলা যায় না। ঐক্রপ অবস্থা সকল মহাপুরুষেরই দেখা গিয়াছে, ইহাতে জীবমুক্ত নাগমহাশয়ের কিছুমাত্র আদে যায় না। আর তিনি যে 'বাচাও' বলিয়াছিলেন কি অর্থে, তাহাও স্থির বলা যায় না। বোধ হয় অনিত্য দেহ ছাড়িয়া স্বস্তরূপে অবস্থান জন্মই ঐক্রপ উদ্বেগের বাক্য প্রেমাণ করিয়া থাকিবেন।"

শ্রীযুক্ত গিরিশবাবু বলিতেন, "শ্রীরামরুষ্ণ-পার্ষদগণ কেইই কৈবল্য মুক্তির আকাজ্জা করেন না। আকাজ্জা করিলেও তাঁহাদের নির্বাণ মুক্তি হয় না। কারণ ভগবান্ যথন পুনরায় দেহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন, সঙ্গে সঙ্গোবতার পার্ষদগণকেও আবার দেহ ধারণ করিয়া আসিতে হয়। নাগমহাশয়ের সংসারে এতটুকু আঁট ছিল না। মারামূক্ত মহাপুরুষ নাগমহাশয় বাচিবার যদি একটু সাধ না রাখিবেন ত কি লইয়া কোন্ স্ত্রে আবার ভগবানের সহিত নরদেহে আগমন করিবেন। এইজস্তই নাগমহাশয় প্নরায় নর-শরীর-ধারণ-রূপ সামান্ত বাসনা রাখিয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। সে বাসনা কেবল ভগবানের পূর্ণলীলার প্রষ্টিসাধন জন্ত।" যাহাই হউক, মৃত্যুর পূর্ব্বে আর কোন দিন তাঁহাকে মোহ স্পর্শ করে নাই।

নহাসমাধি লাভের তিনদিন পূর্ব্বে নাগমহাশয় আমায় পঞ্জিকা দেখিয়া য়াত্রার দিনস্থির করিতে বলেন। তথন আমি ব্রিতে পারি নাই যে, তিনি মহাযাত্রার দিনস্থির করিতে বলিতেছেন। পঞ্জিকা দেখিয়া বলিলাম, "১৩ই পৌষ ১০টার পর যাত্রার বেশ দিন আছে।" তাঁহার উত্তর শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম। নাগমহাশয় বলিলেন. "আপনি যদি অমুমতি করেন, তবে ঐ দিনেই মহাযাত্রা করিব।" আমার প্রাণ কেমন আকুল হইয়া উঠিল, আমি কাদিয়া গিয়া মাতাঠাকুরাণীকে সকল কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন, "আর কেন কাদ বাবা, উনি কিছুতেই আর শরীর রাথ বেন না। ওঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হউক, রামক্ষেরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক! উনি সজ্ঞানে দেহ ভ্যাগ করুন, দেখে আমরা আনন্দিত হব।"

শুভদিন স্থির করিয়া নাগমহাশয় নিশ্চিন্ত হইলেন। মৃত্যুর তুই
দিন পূর্বের রাত্রি তুইটার সময় মাতাঠাকুরালা, হরপ্রসয়বাব্ ও আমি
শ্বাপাশে বিদয়াছিলাম, নাগমহাশয় চক্ষ্ মুদিয়া শুইয়াছিলেন।
সহসা চক্ষ্ চাহিয়া বাজভাবে আমায় বলিলেন, "ঠাকুর এসেছেন,
আমায় আজ তিনি তীর্থদর্শন করাবেন।" আমাকে নীরব দেখিয়া
ভিনি পুনরায় বলিলেন, "আপনি যে সকল তীর্থ দেখিয়াছেন,

একে একে নাম করুন, আমি দেখিতে থাকি।" আমি সম্প্রতি হরিবার গিরাছিলাম, তাহারই নাম করিলাম। নাগমহাশর অমনি উত্তেজিত হইরা বলিলেন, "হরিবার—হরিবার! ঐ যে মা ভাগীরথী কল কল নিনাদে পাহাড় হইতে নামিয়া আসিতেছেন! ঐ যে মারের তরঙ্গভঙ্গে তীরতক্রাজি ছলিতেছে! ওপারে, ঐ যে চণ্ডীর পাহাড়! ওঃ কত বাট মারের গর্ভে নামিয়াছে! আপনি একটু থামুন, আমি আজ বিশ বৎসর স্নান করি নাই, একবার মারের গর্ভে স্থান করিয়া মানবজন্ম সফল করিয়া বাই। গলা, গলা, মা পতিতপাবনী, মা অধমতারিণী" বলিতে বলিতে নাগমহাশর গভীর সমাধিমগ্র হইলেন। সমাধিভঙ্গে আমার মনে হইল তিনি বথার্থই স্থান করিয়া উঠিতেছেন।

নাগমহাশয় অন্ত তার্থের নাম করিতে বলিলেন। আমি যন্ত্র-চালিতবং প্রেরাগতার্থের নাম করিলাম। তিনি তথনি বলিরা উঠিলেন, "জয় য়ম্নে, জয় গলে !" বলিরা প্রণাম করিতে লাগিলেন। তারপর বলিলেন, "এইখানেই না ভরছাজের আশ্রম ? কৈ তা ত দেখ তে পাছি না! ঐ যে গলা য়ম্নার মিলিত ধারা! ঐ যে ওপারে পাহাড় দেখ ছি! হায়, ঠাকুর ত ভরছাজের আশ্রম দেখাছেন না।" যেন একটু তক্রাবিষ্ট হইলেন। জই তিন মিনিট পরে বলিলেন, "হাঁ, ঐ যে মুনির কুটীর দেখা যাছেছ!" আবার ক্লণেক নারব থাকিরা বলিতে লাগিলেন, "মা তুমি রাজরাজেশারী, মহাশক্তির অবতার হ'য়ে কেন বনে বনে ঘুরে বেড়াছে ? জয় রাম, জয় রাম" বলিতে বলিতে নাগমহাশয় আবার গভীর সমাধিতে ময় হইলেন। সমাধিভঙ্গে আমি সাগরতার্থের নাম করিলাম। তিনি যেন সগরবংশের উদ্ধার প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলেন। সমুজ দর্শন

করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। তৎপরে আমি কাণীধামের নাম করিলাম। নাগমহাশয় অমনি বলিতে লাগিলেন, "জ্বয় শিব, জয় শিব বিখেশর! হর হর বেটাম্ বাটম্।" তৎপরে বলিলেন, "এবার আমি মহাশিবে লয় হইয়া বাইব।" তারপর শ্রীজগরাথক্ষেত্র; নাগমহাশয় শুনিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "ঐ ধে উচ্চ মন্দির! ঐ বে আনন্দবাজারে মহাপ্রমাদ বেচাকেনা হইতেছে!" আমার মনে হইল যেন তিনি হই একবার শ্রীটেতত্তার নাম করিলেন। এইক্লপে ক্রমে রাত্রি চারিটা বাজিয়া গেল নাগমহাশয়ের যেন একট্ তক্রাবেশ আসিল। পরদিন প্রভাত হইবার পরও তাহার সে নিজাবেশ ভাঙ্গিল না। গ্রামের একজন ডাক্তারকে ডাকা হইল। তিনি আসিয়া এক পুরিয়া হোমিওপ্যাথিক ওরধ দিলেন। আমি তাহাকে সেই ওরধ থাওয়াইয়া দিলাম। তাক্ডার প্রিতা করিয়া একট্ হুধও থাওয়াইলাম। নাগমহাশয়ের জীবনের এই শেব আহার। আহার দিয়া আমার শ্রবণ হইল, তার জীবনের আই শেব জাহার। আহার দিয়া আমার শ্রবণ হইল, তার জীবনের আর্ম্বা শেষ দিন।

১৩ই পৌষ আটটার পর হইতে তাঁহার মুহুমুহু ভাব হইতে লাগিল। আমিতাঁহার কর্ণমূলে অবিরাম শ্রীরামক্ষের নাম শুনাইতে লাগিলাম। ভগবান শ্রীরামক্ষের ছবি তাঁহার সম্মূপে ধরিয়া বলিলাম, "যাঁহার নামে আপনি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন, এই তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি। দর্শন করিয়া তিনি করজোড়ে প্রণাম করিলেন। তারপর অতি ক্ষীণকঠে বলিলেন, "রুপা, রুপা—নিজ গুণে রুপা।" ইহাই তাঁহার জীবনের শেষ কথা।

বেলা নয়টার সময় নাগমহাশয়ের মহাখাস আরম্ভ হইল, চক্ষ্: ঈষৎ ব্রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, ওঠাধর কম্পিত হইতে লাগিল, মুথে যেন কিছু বলিতেছিলেন। ইহার প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে তাঁহার দৃষ্টি হঠাৎ নাসাগ্রবদ্ধ হইল। সর্বাশরীর কণ্টকিত, রোমাবলী পুল্কিত, নয়নপ্রান্তে প্রেমধারা! ধীরে ধীরে প্রাণবায়ু ক্রমে মূলাধার হইতে পন্মে পন্মে উর্দ্ধে উঠিতেছে; নাভি হইতে হৃৎপন্মে অংসিলে বন বন শাস বহিতে লাগিল। তারপর বেলা দশটা পাঁচ মিনিটের সময় নাগমহাশয় মহাসমাধিতে নিশ্চল হইয়া অবস্থান করিলেন। বঝিতে কাহারও বাকি রহিল না। মাতাঠাকুরাণী আমায় বলিলেন, "ইনি গৃহী ছিলেন, ইহার শেষকালেও গৃহীর ধর্ম পালন করা তোমাদের উচিত।" মায়ের আজ্ঞানুসারে কৈলাসবাব, পার্বভীবাব, আদিত্য বাবু ও আমি ধরাধরি করিয়া নাগমহাশয়কে বাহিরে আনিলাম। একথানি তক্তাপোষে উত্তম শ্যা পাতিয়া তাঁহাকে শয়ন করাইলাম। এখনও তাঁহার প্রাণবায় ধিকি ধিকি বহিতেছে। বাহিরে আনিবার ৫।৭ মিনিট পরে তাহাও স্থির হইল, সব ফুরাইল, নাগমহাশর ইহজগত হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন ৷ এখনও তাঁহার মুখমগুল জ্যোতির্ম্ময়, অর্ননিমিলিত নয়নপ্রান্তে প্রেমাশ্রুবিন্দু ! রোদনের রোল উঠিল। আমি মাতাঠাকুরাণীকে বলিলাম, "মা স্থির হও, তোমার ভয় কি ? তোমার ভার তিনি আমাদের দিয়া গিয়াছেন। তোমার এতগুলি ছেলে, এদের মুথ চাহিয়া বুক বাঁধ। শোকের প্রথম বেগ প্রশমিত হইলে মাতাঠাকুরাণীর আজ্ঞানুসারে কৈলাসবাবু ঘুত, ধুনা ও চন্দন কাষ্ঠ আনিতে নারায়ণগঞ্জে চলিয়া গেলেন। মহাণজে পূর্ণাহুতি দিবার পূর্ণ আয়োজন হইতে লাগিল।

অন্তান্ত ভক্তগণের সাহায্যে আমি নাগমহাশয়ের উপর একথানি চন্দ্রতিপ টাঙ্গাইয়া দিলাম, পল্লীর প্রবীণ প্রতিবাসিগণ আসিয়া শব পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, শরীর তথনও উষ্ণ রহিয়াছে, দাহ করা কর্ত্তব্য কিনা তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম, "নাগমহা-শবের তাম মহাপুরুবের শরীর—অন্ততঃ দাদশ ঘণ্টাকাল রাখিয়া তবে অগ্নিসংকার করা বিধেয়। গ্রামের সর্ববয়োজ্যেষ্ঠ ব্রান্ধণ, এযক্ত কামিনী গাঙ্গুলীর পিতা ত্রীযুত কাণীকান্ত গাঙ্গুলী আমার কথা স্ক্রসঙ্গত মনে করিয়া সকলকে এইরূপ বলিয়া গেলেন। স্থির হুইল রাত্রি দশটার পর অগ্নিকার্য্য করা হইবে। সে পর্যান্ত সেই পবিত্র দেহ প্রাঙ্গণেই রাখা হইল। তথন আমার মনে হইল, আর কিছু পরেই ত এই পবিত্রমূর্ত্তি অগ্নিম্পর্শে ভন্মরাশি হইবে। একপানি क्छो जुनिया त्रांथा कर्छवा। नातायपगरक्ष लाक भाषान इहेन। ফটোগ্রাফার তথন সেধানে উপস্থিত ছিলেন না, তাঁহার আসিতে বেলা প্রায় জিনটা বাজিল। জীবিনে মধাসাধা চেপ্লা করিয়াও আমরা নাগমহাশয়ের ছবি তোলাইতে পারি নাই। তিনি বলিতেন, "এ ছাই হাড়মানের খাঁচার আবার ছবি রাখিবার প্রয়োজন কি ?" যে রসনা আমাদের প্রতিবাদ করিত সে এখন চির নীরব। গন্ধমাল্যে ঠাছার পবিত্র দেহ চর্চিত করিয়া নির্বিবাদে গুইখানি ছবি তোলা হুটুল ৷ এই ছবি হুইতেই ভপ্তিয়নাথ সিংহ একগানি তৈলচিত্র অন্ধিত করেন। এখনও তাহা নাগমহাশয়ের বাটাতে আছে। এ গ্রন্থে যে ছবি দেওয়া হইল, তাহা ঐ তৈলচিত্র হইতে তোলা।

স্থান্তের পূর্বে কুল বিষদল পূপ দীপ নৈবেছাদি দিয়া মাতাঠাকুরাণী নাগমহাশয়ের পাদপদ্ম পূজা করিলেন। সাতবার ঠাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া স্থাবি কেশপাশে তাহার পদযুগল মুছাইয়া দিলেন। সহস্রাধিক বিষদল সংগ্রহ করিয়া নানাবিধ পূষ্প দিয়া নাগমহাশয়ের পবিত্র দেহ আমরা সজ্জিত করিলাম। তথন নাগ-মহাশয়ের মৃত্যুসংবাদ পল্লীর ঘরে ঘরে রাষ্ট্র হইয়াছিল, চারিদিক হইতে আবালবৃদ্ধ-বনিত। হাহাকার করিরা ছুটিরা আসিল, গ্রামের প্রতিগৃহ হাহাকারে পূর্ণ হইল।

রাত্রি দশটার পর আমরা চলনকাঠে নাগমহাশয়ের শেব শ্যা রচনা করিলাম, ও যথাশাস্ত্র ক্রিয়ান্তে সে পবিত্র দেহ অগ্নিমুখে আছতি দিলাম। তারপর সেই জলস্ত চিতায় আমি বিভ্রপত্রে ব্যাহৃতি হোম করিতে আরম্ভ করিলাম। ইতিমধ্যে স্থামী সারদানন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং চিতাসমূথে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। তিন ঘণ্টার মধ্যে নাগমহাশয়ের মর্জ্ঞাদেহ পঞ্চভূতে মিশাইয়া গেল। মাতাঠাকুরাণী চিতা নির্বাণ করিলেন।

তিনি বাতীত আমরা আর কেহ স্থান করিলাম না, সে পবিত্র দেহের পৃত ভম্মরাশি স্পর্শ করিয়া সকলেই শুদ্ধ হইলাম। পিতার পরলোকপ্রাপ্তির তিন বৎসর পরে, ৫৩ বংসর ৪ মাস ৭ দিন বয়সে জন্মভূমি দেওভোগে নাগমহাশয়ের মৃন্ময় দেহ মিশাইয়া গেল, চিহ্নস্বরূপ রহিল কেবল ভম্মরাশি।

পরদিন সে পৃত ভত্মরাশি, স্থামী দারদানন্দের স্থাদেশে একটা পিত্তলের কলসে পূর্ণ করিয়া, নাগমহাশয়ের স্থরচিত একটা সঙ্গীত তন্মধ্যে রাথিয়া সেই চিতাভূমে প্রোথিত করা হইল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বে কালীপূজা করিয়াছিলেন, স্থামী সারদানন্দ সেই শ্রামা প্রতিমাধানি সমাধির উপর স্থাপন করিতে বলিলেন। তার উপর একথানি স্থানত চক্রাতপ টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইল।

নাগমহাশয়ের ঋণ সম্বন্ধে আলোচনা ও উপদেশ প্রদান করিয়া স্বামী ঢাকায় চলিয়া গেলেন। চতুর্থ দিনে সে চির শান্তিময় স্থান হুইতে চিরবিদায় লুইয়া আমিও কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম।



নাগমহাশবের স্বরচিত করেকথানি গাঁত পাঠকবর্গকে উপহার দিবার জ্বন্ত আমরা প্রতিশ্রুত ছিলাম। এইস্থানে সেগুলি সরিবেশিত হইল।

( > )

গিরিবর ।

আর কবে যাবে উমারে আনিতে কৈলাসভবনে।
না হেরিয়া বিধুম্থ হৃদয়ে দারুণ হৃঃথ,
কত আর সহিব জীবনে।
তনিয়া শিবের রীতি, হৃদয়ে উপজে তাতি,
ভূত প্রেত সঙ্গে সাথী, থাকে নাকি শাশানে।
কি কব তাহার গুণ, কপালে জলে আগুন,
সিদ্ধিতে বড় নিপুণ, আপন পর না জানে।
দীন অকিঞ্চনে ভাষে, তুই করি আগুতো্যে
আনহ প্রাণের গৌরী, নৈলে মরিব পরাণে।

( 2 )

(কালী) আমি দিনে দিনে, কুগ্গননে, ভবজালায় জলে মরি। দয়া কর নিজ্ঞ গুণে আর যে জালা সইতে নারি। এখন দেখা দিবে কি নাই, কি করিবে বল তাই, দীনে দরশন চাই, দোহাই লাগে ত্রিপুরারী। শক্তি ভক্তি কিছুই নাই, নিজগুণে দেখ চাই, অকিঞ্চনে দেহ ঠাই, শীচরণে দয়া করি। (0)

কালী কোথা গো তারিণী, ত্রিগুণধারিণী।
কৈলাসবাসিনী, হরমনোরমা, হরমনমোহিনী ॥
কপা কর মা দীনে, পুণাহানঞ্চ জনে,
স্বপ্তবে নিস্তারকারিণী;
অপরা জন্মহরা, ভক্তিমুক্তিদায়িনী,
তারা ব্রশ্নমন্ত্রী পরাংপরা বাস্থাতীতি-প্রদায়িনী ॥
( ওগো মা ) কে জানে তোমার, মহিমা অপার,
অনম্ভ গুণাধার, অব্যক্ত অচিস্তার্ক্রপিণী।
কত বোগী ঋবি বোগাসনে, দিবানিশি একমনে
ভাবিয়ে না পায় ধ্যানে, নিথিল-ব্রন্ধাণ্ড-জননী ॥
আমি দান, জ্ঞানহীন, ক্রিয়াহীন, ভজনবিহীন,
কি জানি মাহায়্য, নিজগুণে ত্রাণ কর দিয়ে চরণতরণী ॥

(8)

( ওগো ) শ্রামা মা আমার—
কেবল মুথের কথা হল সার।
তুমি যে আমার সর্বস্থ ধন,
তা ত অস্তরের সহিত ভাবিনা একবার।
মনে করি ছাড়ি বিষয় বাসনা,
সার করি তব নাম-উপাসনা,
কিন্তু কর্মাফল না,
নিজগুণে এবে কর মা নিস্তার॥
মনেরে ব্ঝাই যত, কিছুতে না হয় নত,
অকিঞ্চন পদাশ্রিত, যন্ত্রণা সহে না আর॥

( c )

আজি একি হেরি শুভ অপরূপ দর্শন। ধরায় আসিলেন মা, করুণাময়া, করি-পুর্ত্ত করি আনোহণ 🛭 তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণা, হাস্তব্তা জিনমুনী, বদনে ঝলকে কত বেশর মণি. গলে হার গঞ্জযুক্তা রক্তবন্ত্র পরিধান 🗈 নানা অলম্বার ভূষিত, রূপে ত্রিজ্বগৎ মোহিত, দশ ভূজে স্থশোভিত আয়ুধ তন্ত্রে শহ্ম চক্র ধনুবর্মাণ 🦠 **अभव-कभव-प्रव.** निक्किड-চর্ণ-তল, কিবা ভায় স্থনির্মল, নথর ছলে প্রকাশে সিত শণা স্বশোভন। দিবানিশি ওরূপ হেরি, বাল যুবা আদি করি, যত সব নর নারী পাশরিল শোক তথ সবে পুলকিত মন ॥ ভাবে চিত গদগদ, দিয়ে জ্ববা কোকনদ, পুজে মায়ের অভয় পদ, অতুল শোভা সম্পদ যোগিগণের হৃদয়ধন 🛭 কলুষ নাশিয়ে তারা, পুণ্যস্রোতে ভাসালে ধরা, व्यक्किका मिरत्र धता, নেহ ও রাজা চরণ।

## উদ্ৰোধন

ষামী বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত 'রামকৃষ্ণ-মঠ'-পরিচালিত মাসিক পত্র। অপ্রিম বাবিক মূল্য সভাক ২॥• টাকা। উদোধন-কার্য্যালয়ে বামী বিবেকানন্দের ইংলাজী ও বাঙ্গালা সকল প্রস্তুই পাওরা যায়। "উদোধন"-গ্রাহকের পক্ষে বিশেষ স্থবিধা; নিম্নে স্টুবা: —

|                                             | <b>শাধারণে</b> র | গ্রাহকের      |
|---------------------------------------------|------------------|---------------|
| পুশ্বক                                      | পক্ষে            | পক্ষে         |
| বাঙ্গালা রাজযোগ (৫ম সংস্করণ)                | 31•              | ۶ <b>٠/</b> • |
| " জ্ঞানগোগ (৭ম ঐ)                           | >4 •             | ٠ ١١٥         |
| " ভক্তিযোগ (৮ম ঐ )                          | n•               | <b>I</b> å    |
| " কৰ্দ্নবোগ ( ৭ম ঐ )                        | и•               | 1.            |
| "পতাবলী ১ম ভাগ ( ৫ম ঐ )                     | 14.              | 1•            |
| " ঐ >রভাগ (৩য় ঐ)                           | 114.             | 1.            |
| "এ <b>এর ভাগ (</b> ২য় ঐ)                   | 14.              | 11 •          |
| " ঐ ধর্ম জাগ                                | 1₫•              | 1.            |
| 🍍 🗷 👺 ন্তি: বহস্ত ( ৮থ 🚉 )                  | <b>N</b> •       | ₩.            |
| " চিকাগো বস্তৃতা ( ৫ম ঐ )                   | d•               | V•            |
| " ভাব্বার কণা ( eম ঐ )                      | 1.               | ๗ •           |
| " প্রাচ্য ও পাশ্চাতা (৬৯ ই)                 | ¥•               | 10/-          |
| " পরিপ্রাক্তক ( ৪র্থ ঐ )                    | li.              | 1.            |
| 🏲 ভারতে বিবেকানন্দ ( ৫ম ঐ )                 | ₹∦•              | स•            |
| " বর্ত্তমান ভারত (১৪ ঐ)                     | n/ •             | 1/•           |
| <ul> <li>মদীর আচাষাদেব ( ৩য় ঐ )</li> </ul> | la •             | 12.           |
| পওহারী বাবা ( ৪র্থ ঐ )                      | J.               | <b>√</b> ⟩∘   |
| <ul> <li>হিন্দুধর্মের নব জাগরণ</li> </ul>   | 1d-              | 1/-           |
| " महाशुक्रव ध्यमक (२य 🖣 )                   | 14.              | <b>#</b> •    |

ন্ত্ৰান্ত্ৰীরামক্রমণ উপেদেশ—(পকেট এডিশন) (১০ম সং) স্বামী এন্ধানন্দ স্কলিত। মুলা।d• আনা।

ভারতে শক্তিপুজা—খামী সারবানন্দ-প্রণীত। মূল্য ।d•—উবোধন-গ্রাহক-পক্ষে ।/• আনী।

মিশনের জন্তান্ত এক এবং শ্রীরামকুক্ষদেবের ও বামী বিবেকানন্দের নান।
14'মব ছবির 'ক্যাটালগে'র জন্ত "উদোধন''-কার্যালরে পত্র লিখুন।

শ্রী শ্রী মকুষ্ণলীলা প্রস্তৃ শীমৎ যামী সারদানল প্রণীত। বে সার্ব্ধনান উদার আধ্যাদ্মিক শক্তির সাক্ষাৎ প্রমাণ ও পরিচর পাইয় বামী বিবেকানল প্রমুথ বেলুড়মঠের প্রাচীন সন্ত্র্যানিগণ শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণদেবকে লগন্তক ও যুগাবতার বলিয়া খীকার করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপল্পে আদ্মন্তর্প করিয়াছিলেন, সে ভাবতী বর্ত্তমান গ্রন্থে অতি উত্তম রূপে বিবৃত্ত হইয়াছে; ভাহার প্রধান করণ—গ্রন্থকার বয়ং তাঁহাদের অস্ততম। বস্তুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অর্গোকিক মহতুদার লীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে এরূপ ভাবের পুত্তক ইতিপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই।

গ্ৰন্থনীনৰ আপাতত: ৫ থপ্ত প্ৰকাশিত ইইয়াছে। যথা:—পূৰ্ব্বকথা ও বাল্যজীবন,—৮৮ আনা। গুৰুভাব—উত্তরাৰ্দ্ধ,—১৪ আনা। সাধকভাব,—১৪ আনা। দিবাভাব ও নরেক্রনাথ,—১৪৮ আনা। "উবোধন"পত্রের গ্রাহক ইহাদের প্রত্যেক থপ্ত যথাক্রমে নিয়লিবিতরপ কম মূল্যে পাইবেন।—৮০, ১—, ১৮০, ১৮০, ১৮০, ১৮০, ১৮০

স্বামিজীর সহিত হিমালায়ে—'সঠার নিবেদিত। প্রণীত—
"Notes Some Wanderings with the Swami Vivekananda"
নামক পুস্তকের বকামুবাদ। এই পুস্তকে পাঠক কামীজীর বিষয়ে অনেক নৃতন
কথা জানিতে পারিবেন ;—ইং। নিবেদি ভার 'ডায়েরী' হইতে লিপিত। স্ক্রুর
বীধান, মূল্য ৮০ বার আনা মাত্র।

স্থামি-শিষ্য-সংবাদ-শীশরচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত—( চতুর্ব সংলব্ধ)। স্বামীজী ও বর্তমানকালে ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি নানা সমস্তামূলক বিবর সকলে ওাহার মতামত সংক্ষেপে জানিবার এমন স্ববোগ পাঠক ইতিপূর্কে আর কর্বন পাইরাছেন কিনা সন্দেহ। পুত্তক্থানি তুই বতে বিভক্ত। প্রতিবতের মূল্য ২, এক টাকা।

নিবে জিতা — শ্রীমতী সরলাবালা দাসী প্রণীত ( এর্থ সংস্করণ )—(বামী সারদানক্ষ লিখিত ভূমিকা সহিত)। বঙ্গসাহিত্যে সিইার নিবেদিতা-সম্বন্ধীর তথ্যপূর্ব এমন পূস্তক আর নাই। বস্ত্মতী বলেন — \* \* এ পর্যান্ত ভগিনী
নিবেদিতা সম্বন্ধে আমর। যতন্তনি রচনা পাঠ করিয়াছি শ্রীমতী সরলাবালার
'নিবেদিতা' তক্মধ্যে সর্কশ্রেষ্ঠ, তাহা আমর। অসংস্কাচে নির্দেশ কবিতে পারি।

\* \* \* । "—মূল্য । \* আনা।

## 

## निस्तातिण मित्नत भतिएस भव

| বৰ্গ সংখ্যা | পরিগ্রহণ সংখ্যা · · · · · · · | • • • • • |
|-------------|-------------------------------|-----------|

এই পৃস্তকখানি নিম্নে নির্দ্ধারিত দিনে অথবা ভাহার পূর্বে গ্রন্থাগারে অবশ্য ফেরড দিতে চইবে। নতুবা মাসিক ১ টাকা হিসাবে ক্ষরিমানা দিতে চইবে।

| নির্দ্ধারিত দিন | নিৰ্দ্ধারিত দিন | নিৰ্দ্ধারিত দিন | নির্দ্ধারিত দিন |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                 |                 |                 |                 |
|                 |                 |                 |                 |
|                 |                 |                 |                 |
|                 |                 |                 |                 |
|                 | 1               |                 |                 |
|                 | 1               |                 |                 |
|                 | i               |                 |                 |
|                 |                 |                 |                 |
|                 |                 |                 |                 |
|                 |                 |                 |                 |
|                 |                 |                 |                 |
|                 |                 |                 | 1               |

এই পুস্তকধানি ব্যক্তি গতভাবে অথবা কোন ক্ষমতা-প্রদত্ত প্রতিনিধির মারফং নির্দ্ধারিত দিনে বা তাহার পূর্যেকেরং হইলে